# <u> শীতাদেবী</u>



## রায় ঐজলধর সেন বাহাত্বর

শুরুল্যাস চট্টোপাথ্যায় প্রশু সন্স ২০৩১), বর্ণজ্যানিস্ ট্রাট্, বনিকান্তা শুগ্রহায়ণ—১৩৩০





### নিবেদন

পূজনীয় ঐযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র পরম স্বেহভাজন শ্রীমান্ হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অত্যধিক আগ্রহে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে এই গ্রন্থখানি লিখিয়া দিই। সময়ের অল্পতায় এবং লেখকের অযোগ্যতায় যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। তবে সতী-মহিমা কার্ত্তন করিয়া আমি ধন্য হইয়াছি—ইহাই আমার পরম লাভ।

পণ্ডিতপ্রবর হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের রামায়ণের বঙ্গামুবাদ
ও প্রাতঃম্মরণীয় বিভাগাগর মহাশায়ের 'গাতার বনবাস'
হইতে অনেক সাহায্য পাইয়াছি। পূজনীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত
ধীরানন্দ কাব্যনিধি আগাগোড়া একটা প্রুফ দেখিয়া
দিয়াছেন; এবং সোদরাধিক স্নেহভাজন শ্রীমান্ নলিনীভূষণ গুহ সর্ববদা পরামর্শ প্রদান করিয়াছেন। কভ জনের
কভ উপকারের কথা ভূলিয়া গিয়াছি, তাই নাম তুইটা
ছাপার অক্ষরে লিখিয়া রাখিলাম—যদি মনে থাকে।

কলিকাতা ১লা আখিন, ১৩২৮।

· গ্রীজলধর সেন

"মনসি বচসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে বদি মম পতিভাবো রাঘবাদগুপুংসি। ভদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং স্থাক্তত্ত্বিভভাজাং দং হি কর্ম্মিকসাক্ষী॥"



### **जी**ठारमवी

#### রামায়ণের সূচনা

বহুকাল পূর্বের চ্যবন নামে এক ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম ছিল রত্নাকর। রত্নাকর ঋষিপুত্র হইলেও লেখাপড়া শিখেন নাই। রত্নাকর যখন উপযুক্ত হইলেন, তখন সংসার-প্রতিপালনের ভার তাঁহাকেই গ্রহণ করিছে হইল। সংসার-প্রতিপালন করিতে হইলে অর্থের প্রয়োজন; অর্থার্জন করিতে হইলে বিভাবুদ্ধি চাই। রত্নাকরের বিভাও ছিল না, স্ববৃদ্ধিও ছিল না। তিনি অর্থ উপার্জনের জম্ম অতি ম্থণিত মহাপাপের পদ্ধা অবলম্বন করিলেন,—রত্নাকর দ্বায়ুব্তি গ্রহণ করিলেন।

তাঁহার গৃহের পার্শ্বেই অরণ্য; অরণ্যের পার্শ্বেই নির্জ্জন পথ। সেই পথে যে সমস্ত লোক গমনাগমন করিত, তিনি তাহাদের সর্ববস্ব কাড়িয়া লইতেন, প্রয়োজন হইলে নরহত্যা করিতেও কুণা বোধ করিতেন না।

এইভাবে কিছুদিন যায়। গ্রাহ্মণ-তনয়ের এই পাপ-কার্য্য দেখিয়া স্বর্গের দেবতাগণ ব্যথিত হইলেন; তাঁহার উদ্ধারের ক্ষম্য দেবতাদিগের বাসনা হইল। দেবতারা পাপীকেও ঘুণা করেন না। একদিন ব্রহ্মা ও নারদ ছদ্মবেশে, রত্মাকর যে পথে দস্ত্যতা করেন, সেই পথে উপস্থিত হইলেন। সেদিন রত্মাকরের বড় অভাব; হাতে একটি কপর্দ্দকও ছিল না। ব্রাহ্মণদ্বয়কে আগমন করিতে দেখিয়া রত্মাকর হৃষ্ট হইলেন; ভাবিলেন, তাঁহাদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইতে পারিলে তাঁহার সেদিন চলিয়া যাইবে।

ব্রাহ্মণদম একট অগ্রাসর হইলেই রত্নাকর তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, এবং হস্তস্থিত প্রকাণ্ড যপ্তি দেখাইয়া বলিলেন, "ভোমাদের নিকট যাহা আছে আমাকে দেও, নতুবা এই যপ্তির আঘাতে তোমাদিগকে শমন ভবনে পাঠাইয়া সমস্ত হস্তগত করিব।" ছন্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন, "আমরা দরিদ্র ব্রাহ্মণ ; আমাদের নিকট কিছু নাই বলিলেই হয়। সামাশ্র অর্থের জন্ম আমাদিগকে বধ করিও না।" রত্নাকর তাঁহাদের বিনীতবচনে কর্ণপাত করিলেন না : তিনি তাঁহাদিগকে বধ করিবার জন্ম দণ্ড উদ্রোলন করিলেন। তখন ছন্মবেশী ব্রহ্মা বলিলেন, "বাপু, বধ করিতে হয় পরে করিও। আমি ভোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করি: তুমি এই যে পাপ-কার্য্য কর, এ পাপের অংশী কেহ আছে 📍 রত্নাকর বলিলেন "যাহাদের ভরণপোষণ নির্ববাহের জন্ম এই কার্য্য করি, তাহারাই আমার এই পাপের অংশ গ্রহণ করিয়া থাকে।" ব্রহ্মা বলিলেন, "কথাটা কি কোন দিন তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ 📍 রত্মাকর বলিলেন, "না, কোন দিন জিজ্ঞাসা করি

#### **শীতাদেবী**

নাই, জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজনও বোধ করি নাই।" তখন ব্রহ্মা বলিলেন, "আমাদিগকে বধ কর তাহাতে আপন্তিনাই; কিন্তু তাহার পূর্বেব বাড়াতে যাইয়া এই কথাটা একবার জিজ্ঞাসা করিয়া এস। আমরা পলায়ন করিব না। তোমার যদি বিশাস না হয়, তাহা হইলে আমাদের ছুই জনকে ঐ বুক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখিতে পার।" অন্ত দিন হইলে হয় ত রত্নাকর এ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেননা; কিন্তু দেবতার কুপায় আজ তাঁহার একটু স্থমতির সঞ্চার হইল। তিনি ব্রাহ্মাণবয়কে বুক্ষের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া গৃহে গমন করিলেন।

রত্মাকর গৃহে উপস্থিত হইয়া প্রথমে পিতা, পরে মাতা, শেষে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহারা তাঁহার পাপের অংশী কি না ? সকলেই একবাক্যে অস্থীকার করিলেন। পিতা, মাতা, স্ত্রীর ভরণপোষণ করা সকলেরই কর্ত্তব্য। পুক্র বা স্বামী যদি অসম্পায়ে অর্থ উপার্চ্জন করিয়া, মাতা, পিতা বা স্ত্রীর ভরণপোষণ করে, তবে তাহার জন্ম সেই-ই দায়ী।

এই কথা শুনিয়া রত্মাকরের মস্তকে আকাশ ভালিয়া পড়িল। তিনি তখন অধীর হইয়া পড়িলেন; বাঁহাদের জল্জ তিনি এই ফুকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কেহই তাঁহার পাপের অংশী নহেন। তাঁহার ফদয়ে তখন অনুতাপানল প্রজ্ঞানিত ছইয়া উঠিল। তিনি কাঁদিতে কাঁদিতে আক্ষণধরের নিকট উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের বন্ধন মোচন করিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন এবং এই পাপমুক্তির উপায় কি, এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। ত্রক্ষা কহিলেন ধে, একাস্তচিত্ত হইয়া একাসনে বসিয়া বহু বৎসর রামনাম জ্ঞপ করিলে তাঁহার পাপক্ষয় হইবে। রত্মাকর তাহাই স্বীকার করিলেন। পাপীর মুখে কি সহজে ভগবানের নাম আসে; অনেক কর্মেট রত্মাকর রামনাম জ্ঞপ করিতে আরম্ভ করিলেন।

মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত কি একদিন, ছুইদিনে হয়;—
রক্মাকর একাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া যাটি হাজার বৎসর রামনাম জ্বপ করিলেন। তাঁহার শরীর কন্ধালসার হইয়া গেল,
শরীরের উপর বন্মীক গৃহ নির্মাণ করিল; তিনি বন্মীকস্তুপের মধ্যে সমাহিত হইয়া গেলেন।

এত কঠোর সাধনার পর তিনি দেবতার প্রসম্নতা লাভ করিলেন, তাঁহার নবজীবন-প্রাপ্তি হইল। বল্মীকে দেহ আচ্ছাদিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার নাম হইল বাল্মীকি মুনি। ভগবানের শুভ আশীর্বাদে, কঠোর সাধনার বলে দম্য রত্মাকর বাল্মীকি মুনি হইলেন। সাধনা করিলেই সিদ্ধিলাভ হর, ইহা একটি মহাসত্য।

স্বভঃপর দেবগণ তাঁহাকে আদেশ করিলেন—

"যেই রামনাম হৈতে হইলা পবিত্র—

সেই প্রন্থ রচ গিয়া রামের চরিত্র ॥"

কাস্মীকি ভাবিয়া আকুল! এ কি আদেশ প্রস্তু! আমি

লেখা পড়া জানি না; কেমন করিয়া আমি রামায়ণ গ্রন্থ রচনা করিব। আদেশ হইল, ডোমার কণ্ঠে বাণী অধিষ্ঠিতা হইবেন!

তাহার পর একদিন বাল্মীকি মুনি গঙ্গাম্বান করিছে বাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, এক নিষাদ নিকটবর্ত্তী একটি বৃক্ষের দিকে লক্ষ্য করিতেছে। তিনি যখন সেই বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইলেন, তখন সেই নির্দ্ধয়-ব্যাধ-পরিত্যক্ত শরে বিদ্ধ হইয়া ক্রোঞ্চ-যুগলের একটা তাঁহার সম্মুখে পথের উপর পতিত হইল এবং তৎক্ষণাৎ প্রাণভ্যাগ করিল। এই হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দর্শন করিয়া মহামুনি বাল্মীকি শিহরিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখিলেন, ধনুক হস্তে লইয়া ব্যাধ তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তথন তাঁহার মুখ হইতে সহসা উচ্চারিত হইল্ব—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। .
বৎ ক্রোঞ্চমিপুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥"

এ কি স্বর্গীয় বাণী! এ কি অমৃতময়া ভাষা! এ কি
মনোহারী ছন্দঃ! বাল্মাকি অবাক্ হইয়া গেলেন। তাঁহার
মুখ হইতে এ কি অলােকিক বাণী বহির্গত হইল! তখন
দেবতার আদেশ হইল, "এই ভাষায়, এই ছন্দে তুমি রামায়ণ
রচনা কর। স্বয়ং বাণী তােমার কণ্ঠাত্রে অবস্থিতি করিবেন।"

দেবতার আদেশে বাণীর বরপুত্র বাল্মীকি স্থললিড দেবভাষার রামায়ণ রচনা করিলেন। ইহাই রামায়ণ-রচনার ইতিহাস।

#### প্রথম অধ্যায়

পূর্ববালে মিথিলাদেশে এক বিখ্যাত ও পরাক্রান্ত রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। এখন যে স্থানকে ত্রিহুত জেলা বলে, সেই স্থানকেই মিথিলা বলিয়া লোকে অনুমান করিয়া থাকেন। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ও আদি রাজার নাম নিমি। নিমির পুক্র মিথি এবং তাঁহার পুক্র জনক। অতঃপর মিথিলা দেশে যিনি যিনি রাজা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জনক নামে অভিহিত হইতেন। তবে রাজা দশরথের সময় যিনি মিথিলায় রাজত্ব করিতেন, জনক বলিলে প্রধানতঃ তাঁহাকেই বুঝায়।

রাজা জনক আদর্শ-নরপতি ছিলেন। সেই জন্ম ঋষিগণ তাঁহাকে রাজর্ষি উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। তিনিও, সত্যসত্যই এই উপাধি লাভের উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার স্থায় স্থায়নিষ্ঠ ও কর্ত্তব্যপরায়ণ ভূপতি অতি কমই ছিল; আবার তাঁহার স্থায় ধর্মপরায়ণ, যোগনিরত ও নির্লিপ্ত সংসারীও বড় দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি এতদূর জ্ঞানী ছিলেন যে, ব্রাক্ষণগণও তাঁহার ক্ষব্রিয়ত্বের কথা মনে না করিয়া তাঁহার নিকট উপদেশ লাভ করিয়া কৃত্তার্ধ হইতেন। সংসারের সমস্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম যথারীতি স্থ্যসম্পন্ধ ক্রিতেছেন, অথচ সংসারের প্রতি স্প্পূর্ণ আসক্তি-শৃষ্ণ,

বিষয়-বাসনাহান, এমন লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজর্ষি জনক এই সকল গুণে অলঙ্কত ছিলেন বলিয়াই তিনি লোক-সমাজে বরণীয় হইয়া রহিয়াছেন।

সীতাদেবী এই জনক রাজার নন্দিনী। সীতাদেবীর জন্ম সম্বন্ধে রামায়ণে লিখিত আছে যে, রাজর্ষি জনক এক দিন হল ঘারা ক্ষেত্র-শোধন করিতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন যে, হল-পদ্ধতির মধ্যে একটি পরমা স্থন্দরী বালিকারহিয়াছে। এরূপ স্থানে এমন অলোক-সামান্তা বালিকাকে দেখিয়া তিনি বিশ্ময়ে অভিভূত হইলেন। তখন তাড়াতাড়ি সেই বালিকাটিকে কোলে তুলিয়া লইয়া রাজভবনে উপস্থিত হইলেন এবং পরম যত্নে সেই বালিকার লালন-পালন করিতে লাগিলেন; এবং 'সাতা' অর্থাৎ হলমুখ হইতে বালিকা উথিত হইয়াছে বলিয়া তাহাব নাম 'সাতা' রাখিলেন। সীতা, রাজর্ষি জনককে তাঁহার পিতা ও তাঁহার পত্নীকে তাঁহার মাতা বলিয়াই জানিতেন।

জনক ও তাঁহার পত্নীর অপরিদীম স্নেহ ও যত্নে দীতা বাল্য ও কৈশোর কাল অতিক্রম করিলেন। তাঁহার স্থার রূপলাবণ্যসম্পন্ন ও সর্ববস্থলক্ষণযুক্ত কন্যাবত্ন লাভ করিয়া জনক আপনাকে সৌভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। তাহার পর বয়োবৃদ্ধির সহিত দীতার চরিক্রের মাধুর্য্য ক্রেমেই ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। রূপে গুণে তাঁহার স্থায় আর কেহ ছিল না। দীতার এমন রূপ ও এত গুণ দেখিয়া সকলেরই মনে বিশাস হইল যে, তিনি অগর্ভসভূতা, নতুবা সামান্তা-মানবীতে এত রূপ, এত গুণ কি সস্তাব্য হইতে পারে! যে সমস্ত মুনিশ্বিষি জনক-ভবনে আগমন করিতেন, তাঁহারা এত স্থলক্ষণ একাধারে দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইতেন; এবং সীতা যে সামান্তা মানবী নহেন, এ সম্বন্ধে তাঁহাদের হাদেরে দৃঢ় ধারণা হইত। রাজর্ষি জনক এমন রূপবতী গুণবতী কন্তাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিবেন, তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেন না। এমন কন্যারত্বকে কি যাহার তাহার হস্তে সমর্পণ করা যায়? তিনি কত রাজা ও রাজকুমারের কথা মনে করিতেন, কিন্তু তিনি কাহাকেও সীতার স্থামী হইবার যোগ্য বলিয়া মনে শ্থির করিতে পারিতেন না।

সে সময়ে কন্সার বিবাহের নিমিত্ত নানা উপারে বর ছির করা হইত।—কোন স্থলে কন্সার পিতা বা আত্মায়-স্ব্যান নানা স্থানে অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত বর মনোনীত করিতেন এবং ভাহারই সহিত কন্সার বিবাহ দিতেন। অবশ্য, এই বরমনোনয়ন সম্বন্ধে কন্সারও মত গ্রহণের ব্যবস্থা ছিল। আবার কোন কোন স্থলে কন্সা স্বয়ংবরা হইতেন। বড় বড় রাজকন্সার বিবাহেই স্বয়ংবরের আয়োজন হইত। কন্সার পিতা স্বজাতীয় রাজগণকে নিমন্ত্রণ করিতেন; যাঁহারা বিবাহ-প্রার্থী, তাঁহারা সকলেই এই নিমন্ত্রণে উপন্থিত হইতেন। নির্দিষ্ট সময়ে সভার অধিবেশন হইত এবং কন্সা বরমাল্য-হন্তে সভায় প্রবেশ করিতেন। তাহার পর সমাগত রাজা

ও যুবরাজগণের গুণাবলী কীর্ত্তিত হইলে, রাজকভা তাঁহাদের
মধ্যে যাঁহাকে ইচ্ছা তাঁহারই গলায় বরমাল্য অর্পণ
করিতেন। এই চুইটি ব্যতীত আর একটি উপায়ও ক্ষত্রিয়রাজ-সমাজে প্রচলিত ছিল। বিবাহ-প্রার্থী বরের বলের
পরাক্ষা গৃহাত হইত। যিনি এই প্রকারে বা ঐ প্রকারে
বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিবেন, তিনি কুমারীর উপযুক্ত বর
হইবেন। রাজা জনক অনেক চিন্তা করিয়া তাঁহার হৃদয়ানন্দদায়িনী চুহিতার বিবাহের জন্ম এই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন
করাই স্থির করিলেন।

কোন এক সময়ে দেবাদিদেব মহাদেব দক্ষযজ্ঞ বিনাশ করিবার জন্য এক প্রকাণ্ডকায় শরাসন গ্রহণ পূর্বক তাহাতে শরযোজনা করিয়া ক্রোধভরে দেবতাদিগকে আহ্বানপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, তোমরা এই যজ্ঞের অংশ আমাকে প্রদান করিবে না বলিয়া দ্বির করিয়াছ এবং তাহারই ব্যবস্থা করিয়াছ। আমি তোমাদিগের এই অপরাধের শান্তি-বিধান করিবার জন্ম এই শরনিক্ষেপে তোমাদের সকলের বিনাশ-সাধন করিব। দেবগণ মহাদেবের কথা শুনিয়া মহা ভীত হইলেন এবং নানা প্রকার স্তব করিয়া তাঁহার ক্রোধণান্তি করিলেন। মহাদেব তথন সেই বিশাল শরাসন পরিত্যাগ করিলেন। দেবতারা এই হরধন্ম মহারাজ জনকের পূর্ব্ব-পুরুষ নিমির পুজ্ঞা দেবরাতের নিকট রাখিয়া দিলেন। তদবধি হরধন্ম মিধিলা রাজ-গৃহেই ছিল। এমন প্রকাশ্ত ধন্ম সে সময়ে আর

কোথাও ছিল না, এবং তাহাতে জ্যারোপণ করা যাহার তাহার সাধ্যায়ত্ত ছিল না ; এমন কি, সকলের বিশাস ছিল যে, পৃথিবীতে এমন বীর অতি কমই আছেন—যিনি এই হরধমুতে জ্যারোপণ করিছে পারেন। এক্ষণে মহারাজ জনকেব সেই হরধসুর কথা স্মরণ হইল। তিনি চারিদিকে ঘোষণা করিলেন যে, যে মহাবার এই হরধমুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন. তাঁহারই হল্তে তিনি সীতাকে অর্পণ করিবেন। চারিদিকে যখন এই কথা রাষ্ট্র হইল, তখন নানা স্থান হইতে রাজগণ আসিয়া হরধনুতে জ্যারোপণের চেফী করিলেন: কিন্তু সেই প্রকাণ্ড ধমুতে জ্যারোপণ করিতে কাহারও ক্ষমতা হইল না: দলে দলে রাজা, রাজকুমার ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। কেহ কেহ বা অপমান বোধ করিয়া জনকের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। জনক তাঁহাদিগকে পরাঞ্চিত করিলে, তাঁহারা কুল-মনে গৃহে ফিরিয়া যাইতে লাগিলেন। মহারাজ জনক যখন দেখিলেন যে, যত রাজা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা হরধমুতে জ্যারোপণ দূরে থাকুক ধমুখানি উত্তোলন করিতেও সমর্থ হইলেন না, তখন তিনি বড়ই চিস্তিত হইলেন। তিনি ভাবিলেন,এই পৃথিবাতে হয় ত এমন ক্ষত্রিয় বার কেহই নাই— যিনি এই হরধমু উত্তোলন করিতেও সমর্থ হইবেন। তাহা হুইলে কি সীতার বিবাহ অসম্ভব হুইবে ? কিন্তু উপায় নাই; তিনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহা রক্ষা করিতেই হইবে।

#### দ্বিতীয় অধ্যায়

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বীরাগ্রাগণা ধার্ম্মিকপ্রবর মহারাজ দশরথ অযোধ্যার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র ছিল। এই চারি পুত্রের নাম রাম, লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুদ্ধ। মহারাজ দশরথ অনেক দিন অপুত্রক ছিলেন। পরে কুল-গুরু বসিষ্ঠ এবং অস্থাস্থ মুনি ঋষির আদেশে তিনি পুত্রেপ্তি যজ্ঞ করেন। সেই যজ্ঞের ফলে তাঁহার তিন মহিষা কোসল্যা, কেকরা ও স্থমিত্রা গর্ভধারণ করেন, এবং কোসল্যার গর্ভে রামচন্দ্র, কেকরীর গর্ভে ভরত এবং স্থমিত্রার গর্ভে লক্ষ্মণ ও শত্রুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেন। মহারাজ দশরথ পুত্র চারিটার শিক্ষাবিধানের জন্ম যথোচিত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা চারি ভ্রাতা যেমন রূপে অন্থিতীয় ছিলেন, তেমনই নানা গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন; তাঁহাদের বিত্যাবুদ্ধি ও বীরত্ব দর্শন করিয়া পোরবর্গ মহা আনন্দ্রিত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে একদিন মহর্ষি বিশ্বামিত্র অবোধ্যা-নগরীতে উপস্থিত হইলেন। মহারাজ দশরথ অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বথাযোগ্য স্থানে বসাইয়া তাঁহার শুভাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি বিশ্বামিত্র বলিলেন যে, তিনি সম্প্রতি কোন যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিয়াছেন। যজ্ঞ শেষ হইতে না হইতেই মারীচ ও স্থবান্থ নামে তুইজন রাক্ষস আসিয়া বজ্জ-বেদীতে মাংস-খণ্ড নিক্ষেপ ও রুধির-ধারা বর্ষণ করিতেছে। ইহাতে তাঁহার বজ্জ পণ্ড হইয়া গিয়াছে। তিনি সেই জক্ষ অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়াছেন। তিনি শুনিয়াছেন যে, রাজ্জ-পুত্র রামচন্দ্র মহাবীর। তিনি স্থীয় দিব্য তেজঃপ্রভাবে বজ্জবিদ্ধকারী রাক্ষসদিগের নিধন-সাধনে সমর্থ হইবেন। অতএব কয়েক দিনের জন্ম রামচন্দ্রকে তাঁহার আশ্রমে প্রেরণ করিতে হইবে।

মহর্ষির কথা শুনিয়া রাজা দশরথ অত্যন্ত ভীত হইলেন।
রামচন্দ্র যুদ্ধ-বিভায় স্থাশিক্ষত হইলেও তিনি কি মারাচ ও
ক্ষবাহুকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন ? পুত্র-স্নেহের
বশবর্তী হইয়া মহারাজ দশরথ নানা চিস্তা করিতে লাগিলেন।
তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মহর্ষি যখন ক্রেদ্ধ হইয়া উঠিলেন, তখন
তিনি নিতান্ত অনিচ্ছা সন্ত্বেও রামকে ঋষির হস্তে সমর্পণ
করিলেন। মহাবীর লক্ষ্মণ রামের বড়ই অনুগত ছিলেন;
তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিলেন না। মহর্ষির
অনুসতি গ্রহণ করিয়া তিনিও রামের অনুগমন করিলেন।

যথাসময়ে রাক্ষসদিগকে নিহত করিয়া রামচন্দ্র মহর্ষির
আশ্রমকে নিরাপদ করিলেন। মহর্ষি হৃষ্টচিত্তে তাঁহার
আরক্ষ বজ্ত-কার্য্য নির্বিদ্নে সম্পাদন করিলেন। তথন এক দিন
মহর্ষি বিশ্বামিত্র রামচন্দ্রকে হরধমুর বিবরণ বলিলেন। তিনি
বলিলেন যে, রাজর্ষি জনক এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, বে

মহাবীর সেই হরধমুতে জ্যারোপণ করিতে পারিবেন, তাঁহারই হত্তে তিনি তাঁহার সর্ববিশ্বণসম্পন্না পরমা স্ক্রুনী ছুহিতা দীতাকে সমর্পণ করিবেন। এই হরধমুতে জ্যারোপণ করিবার জন্য কত দেশের কত মহাবীর রাজর্ধি জনকের গৃহে সমাগত হইয়াছিলেন; কিন্তু জ্যারোপণ করা দূরে থাকুক—কেহই সে প্রকাশুকার হরধমু উত্তোলন করিতেও সমর্থ হয়েন নাই। মহর্ষির এই বাক্য শুনিয়া হরধমু দর্শনের জন্ম রামচন্দ্রের বার-হৃদয়ে বিশেষ কুতৃহলের সঞ্চার হইল। তিনি মহর্ষির নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে হরধমুন্দর্শন-বাসনা নিবেদন করিলে, মহর্ষি হুইটিত্তে তাঁহাদিগকে জনকরাজ্ব-গৃহে লইয়া বাইতে সম্মত হইলেন।

যথাসময়ে তাঁহারা রাজর্ষি জনকের ভবনে উপস্থিত হইলে, মহারাজ জনক তাঁহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। বিশামিত্র মহারাজ জনকের নিকট রাম ও লক্ষাণের পরিচয় প্রদান পূর্বক কহিলেন, "আপনার আলয়ে যে হরধসু সংগৃহাত আছে, উহার দর্শনার্থী হইয়া এই ত্রিলোকবিশ্রুত ক্রতিয়কুমারদ্বয় এথানে উপস্থিত হইয়াছেন; ইহারা হরধসুদর্শনে সফল-মনোরথ হইয়া গৃহে গমন করিবেন।"

তখন রাজর্ষি জনকের আদেশে অনেকগুলি দীর্ঘাকার হাই-পুই-বলিষ্ঠ মন্মুষ্য অতি কয়ে ধনুখানি আকর্ষণ করিয়া সেই স্থানে আনয়ন করিল। মহর্ষি বিখামিত্র তখন রামকে কহিলেন "বৎস রাম, এই হরধনু অবলোকন কর।" রাম তখন ধনুর

মঞ্বা অপসারণ করিয়া কহিলেন, "আমি কি ইহা উন্তোলন ও আকর্ষণ করিব ?" মহারাজ ও মহর্ষি সম্মতি প্রদান করিলে, রামচন্দ্র সহস্র সহস্র লোকের সম্মুখে অবলীলাক্রমে ধমুর মধ্যভাগ গ্রহণপূর্বেক উহাতে মৌবর্বী সংযোগ করিলেন এবং আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ঐ আকর্ষণেই কোদগুবর ভগ্ন হইয়া গেল। সকলে রামচন্দ্রের এই অলৌকিক বল-বতার পরিচর পাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন।

ভখন রাজর্ষি জনক কৃত্ ঞ্লেলপুটে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন
"ভগবন্! আমি জানকীর পরিণয়-বিষয়ে বিষম সন্দিহান
হইয়াছিলাম। এই ধনুর্ভঙ্গব্যাপার যে কার্য্যে পরিণত হইবে
ভাহা আমি মনেও ভাবিতে পারি নাই। আমি সীতাকে
বীরত্বশুবা বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ভাহা এতদিনে
সত্য হইল। আমি আমার প্রাণতুল্যা ছহিতা সীতাকে
শ্রীরামচন্দ্রেরই হস্তে সমর্পণ করিব। আপনার অনুমতি
হইলে আমি এই মুহুর্ত্তেই সমস্ত কথা নিবেদন করিবার জন্ম
অযোধ্যার মহারাজ দশরথের নিকট দৃত প্রেরণ করিতে
পারি।" বিশ্বামিত্র হুইটিত্তে সম্মতি প্রদান করিলে, ভৎক্ষণাৎ
অযোধ্যার দৃত প্রেরিত হইল।

এদিকে সীতাদেবী যখন শুনিলেন যে, দশরথ-তনয় রামচন্দ্র অবলীলাক্রেমে হরধসু ভগ্ন করিয়াছেন এবং তৎপরে যখন পৌরবর্গ সহস্র-মুখে রামচন্দ্রের রূপ, গুণ ও অলোক-সামাশ্য বলবন্তার প্রশংসা করিতেছে, তখন তাঁহার হৃদর রামচন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট হইল। বিশেষতঃ রাজর্ষি জনক এই ধনুর্ভঙ্গ পণ করিয়া বড়ই চিন্তাকুলচিন্তে কাল্যাপন করিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইয়াছিল, এই বিশাল হরধনু কেহই ভঙ্গ করিতে পারিবে না; তাঁহার সর্ববন্তুণসম্পন্না ছহিতারও বিবাহ ঘটিবে না। এক্ষণে রামচন্দ্র সেই হরধনু ভঙ্গ করিয়াছেন শুনিয়া সাতাদেবী মনে মনে স্থির করিলেন, যিনি তাঁহার পিতাকে চিন্তামুক্ত করিয়াছেন, তিনি রূপগুণ-শালা হউন আর না হউন, তাঁহাকে পভিন্তে বরণ করা এবং সেই পতির চরণে মনঃ জীবন সমর্পণ করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্মা। তাহার পর যথন রামচন্দ্রের রূপ, গুণ, মহনীয় চরিত্র প্রভৃতির কথা শ্রেবণ করিলেন, তখন যে তাঁহার হৃদয় রামময় হইয়া যাইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি!

কয়েক দিবসের মধ্যেই ভরত, শক্রম্ব, কুলগুরু বসিষ্ঠ এবং বহুসংখ্যক অনুচর-সমভিব্যাহারে মহারাজ দশরথ জনক ভবনে সমাগত হইলেন। মহাত্মা জনকও তাঁহাদের সমৃতিত সৎকার করিয়া মহারাজ দশরথের অনুমতি গ্রহণপূর্বক বিবাহের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্বি বসিষ্ঠ ও বিশামিত্র পরামর্শ করিয়া লক্ষ্মণের সহিত জনকের অপরা তনরা উর্মালার এবং ভরত ও শক্রম্বের সহিত জনকরাজ্বের আতা কুশধ্বজের কন্যা মাগুবা ও শ্রুতকীর্ত্তির যথাক্রমে বিবাহ স্থির করিলেন। যথাসময়ে বিবাহকার্য্য মহাসমারোহে স্থান্সম্বাহ ইল। সাতাদেবী রামচক্রের স্থকুমার কান্তি এবং

সৌম্য ও প্রসন্ধ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া চিরদিনের জন্ম তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন; জীবনে মরণে ছায়ার ন্যায় রামচন্দ্রের অনুগত থাকিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞারতা হইলেন। রামও নবপরিণীতা সীতার সরল ও পবিত্র মূর্ত্তি দর্শন করিয়া তাঁহাকে হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবারপে চিরদিনের জন্ম হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। বিবাহের পরদিনে বিদায়ের আয়োজন হইতে লাগিল। রাজর্ষি জনক কন্যা ও ভাতুজ্পুত্রীদিগকে অসংখ্য গো, অশ্ব, হস্তী, মণি, মুক্তা, বসন, ভূষণ, রথ, পদাতি, দাস, দাসী প্রভৃতি কন্যাধনস্বরূপ প্রদান করিলেন।

মহারাজ দশরথ পুত্র ও বধ্গণ-সমভিব্যাহারে অ্যোধ্যা অভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথিমধ্যে মহাবীর পরশুরাম তাঁহাদিগের গতিরোধ করিলেন। তিনি রাম-চন্দ্রকে বলিলেন,"হে বীরাগ্রগণ্য দশরথতনয় রাম! আমি তোমার ধন্মুর্ভঙ্গব্যাপার গ্রবণ করিয়াছি। তুমি আমার হস্তন্থিত শরাসনে শরসন্ধান করিয়া আকর্ষণ ও তোমার বল প্রদর্শন কর। এই ধনুর আকর্ষণে তোমার বল পরীক্ষা করিয়া তবে তোমার সহিত দক্ষযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব।"

জামদয্যের এই স্পর্দ্ধাপূর্ণ বাক্য শ্রাবণ করিয়া রামচন্দ্র তাঁহার হস্ত হইতে সেই ধমুর্ববাণ গ্রহণ করিলেন এবং তাহাতে জ্যারোপণ ও শরসন্ধান করিয়া কহিলেন, "আপনি ব্রাহ্মণ— আমার পূজ্য। সেই কারণে আপনার উপর এই শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। এক্ষণে অনুমতি করুন, এই শর দারা আপনার তপোবলসঞ্চিত যথেচছ গতি এবং আপনার পুণ্যলোক এতত্বভয়ের কোন্টি আমি নউ করিব ? আপনি জানেন, এই শরসন্ধান কখনও ব্যর্থ হইবার নহে।" তখন জামদগ্য তুর্বল হইয়া ধীরে ধীরে বলিলেন, "হে বীরশ্রেষ্ঠ! তুমি আমার যথেচছ গতি নাশ করিও না; আমি তপোবলে যে সমস্ত পুণ্যলোক অর্চ্জন করিয়াছি, তাহাই তুমি নই করিয়া দাও।"

তখন রামচন্দ্র সেই অব্যর্থ শর নিক্ষেপ করিলেন। সেই শরে পরশুরামের তপোবলার্চ্ছিত সমুদায় পুণ্যলোক নষ্ট হইল। তিনি নীরবে মহেন্দ্র-পর্ববতে প্রস্থান করিলেন। মহারাজ দশর্থ তখন মহা আনন্দে অযোধ্যায় গমন করিলেন।



### তৃতীয় অধ্যায়

সীতাদেবী অযোধ্যার রাজভবনে উপস্থিত হইলে চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল উত্থিত হইল। সমস্ত অযোধ্যা নগরী সাতাদেবীকে দর্শন করিবার জন্ম রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইল। যে সীতাদেবীকে দেখিল, সেই বলিল যে, সত্যসত্যই অযোধ্যার রাজভবনে লক্ষ্মার আগমন হইল। কৌসল্যা, কেকয়ী ও স্থমিত্রার আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা নববধৃদিগকে বরণ করিয়া গৃহে তুলিলেন। মহারাজ দশরথের সংসার প্রকৃতই স্থখের সংসার হইল।

দেখিতে দেখিতে বার বৎসর চলিয়া গেল। রামচন্দ্র পিতার নিকট রাজ্যশাসননীতি শিক্ষা করিতে লাগিলেন! সীতার ব্যবহারেও রাজ্যের সমস্ত লোক তাঁহাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইহাতে রামচন্দ্রের হৃদয়ে যে স্থের সঞ্চার হুইল, তাহা অনির্বিচনীয়।

এদিকে বার্দ্ধক্য আসিয়া মহারাজ দশরথকে আক্রমণ করিল। তিনি তখন আর স্থচারুরূপে রাজকার্য্য নির্বাহ করিতে পারিতেছেন না। শ্রীরামচন্দ্র পিতার নিকট থাকিয়া তাঁহার অনৈক সাহায্য করিতেন। প্রজামগুলী রাম-চন্দ্রের রাজ্যশাসনপ্রণালী দর্শন করিয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিত। মহারাজ দশরথ প্রাণাধিক প্রিয়তম পুত্রের ত্বখাতি তাবণ করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইতেন।
তবশেষে তিনি মনে মনো শ্বির করিলেন যে, লোকাভিরাম রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া তিনি
বানপ্রস্থ অবলম্বন করিবেন। এই সম্বন্ধে দেশের জনগণ,
ত্বমাত্য ও বন্ধুবর্গের মত জানিবার জন্ম তিনি একদিন
সকলকে রাজ্যভায় আহ্বান করিলেন। দেশের গণ্যমান্থ
ব্যক্তিগণ ও রাজ্বন্দ সমাগত হইলে তিনি তাঁহার মনোভাব
ব্যক্ত করিলেন এবং বলিলেন, সকলের যদি ইহাতে সম্মতি
হয়, তাহা হইলে তিনি সেইরূপ আয়োজন করিতে পারেন।

রাজা দশরথের কথা শেষ হইলে, সম'গত জনমগুলী একবাক্যে তাঁহার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন; সকলেই বলিলেন যে, রামচন্দ্রের হস্তে রাজ্যভার অর্পিত হইলে তাঁহারা পরম আনন্দ লাভ করিবেন। মহারাজ দশরথ তৎক্ষণাৎ সর্বরসমক্ষে রামচন্দ্রের যৌবরাজ্য অভিষেকের বার্ত্তা ঘোষণা করিলেন এবং পর দিনই যথারাতি অভিষেকের ব্যবস্থা করিবার জন্ম অমাত্যবর্গের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে এই স্কুসংবাদ অযোধ্যা-নগরার সর্বত্ত প্রচারিত হইল। প্রজাগণ যুবরাজ রামচন্দ্রের মক্ষল-কামনায় নানাবিধ অনুষ্ঠান ও উৎসবের আয়োজনে মৃত্ত হইল। অযোধ্যানগরী দেখিতে দেখিতে উৎসবের বেশ পরিধান করিল। রাজ-প্রাগাদেও নানা প্রকার আয়োজন আরম্ভ হইল।

কিন্তু বিধাতার বিধান কে খণ্ডন করিছে পারে ? কে

ন্ধানিত যে, এমন আনন্দের পুরীতে বিষধর সর্প বাস করিতেছে? কে জানিত যে, দেখিতে দেখিতে এই আনন্দ গভীর নিরানন্দে পরিণত হইবে? সকলই লীলাময়ের ইচ্ছা।

মহারাজ দশরথের মধ্যমা রাণী কেকয়ীর একটি দাসী
ছিল; তাহার নাম মন্থরা। এই দাসীটি কেকয়ীর বড়ই
প্রিয়পাত্রী ছিল। মন্থরা বালিকাকাল হইতেই কেকয়ীকে
লালনপালন করিয়া আসিতেছে; কেকয়ী স্থামীগৃহে আগমন
সময়ে মন্থরাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলেন। মন্থরা কুজা
ছিল; তাহার বয়সও অধিক হইয়াছিল। কেকয়ী এই
মন্থরার পরামর্শনা লইয়া কোন কাজ করিতেন না। মন্থরার
পরামর্শ অনুসারে কাজ করিয়াই ভিনি বৃদ্ধ মহারাজ দশরথের
বিশেষ প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন।

দাসী মন্থরা যখন শুনিল যে, মহারাজ শ্রীরামচন্দ্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন, তখন তাহার হৃদয়ে ঘোর হিংসার আবির্ভাব হইল। সে ভাবিল, রামচন্দ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হইলে রাণী কৌসল্যারই একাধিপত্য হইবে, কেকয়ীকে কেহই গ্রাহ্য করিবে না; কেকয়ীর পুত্র ভরত সামান্ত দাসের স্থায় রাজভবনে থাকিবে! এই সকল কথা সে যত ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার হিংসা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সে তখন রামের সর্ববনাশের উপায় চিস্তা করিতে লাগিল। সহসা সে যেন অকূল সাগরে কুল পাইল; তাহার অপ্রসন্ধতা দূর হইল। সে তথন ফ্রেডপদে কেকয়ীর মহলে প্রবেশ করিল।

রাণী কেকয়ী তথন পর্য্যন্ত রামের যৌবরাজ্যে অভি-ষেকের সংবাদ প্রাপ্ত হন নাই। মন্থরা কেকয়ীর কক্ষে প্রবেশ করিয়া যখন তাঁহাকে এই বার্ত্তা প্রদান করিল, তখন তিনি আনন্দ উৎফুল্ল-হৃদয়ে কণ্ঠহার উন্মোচন পূর্বক এই শুভসংবাদ প্রদানের জন্ম মন্থরাকে পুরস্কার দান করিলেন। মন্থরা রাণীর প্রদত্ত হার দুরে নিক্ষেপ করিয়া ক্রোধভরে ভৎ সনা করিতে করিতে কেকয়ীকে বলিল যে, "তোমার এত বয়স হইল তবুও জ্ঞান হইল না ; কিসে ভাল, কিসে মন্দ হয়, ভাহা এখনও বুঝিতে পারিলে না!" কেকয়ী প্রথমে ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। তাহার পর মন্থরা যখন একে একে মনোহর কুযুক্তি-জাল বিস্তার করিয়া তাঁহার সম্মুখে ভবিষ্যুতের চিত্র প্রদর্শন করিতে লাগিল, তখন কেকয়ার কুবুদ্ধি জাগিয়া উঠিল; তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, রামচক্র যৌবরাজ্যে অভিগ্নিক্ত, হুইলে তাঁহার মঙ্গল নাই।

তথন তিনি মন্থরাকে ধরিয়া বসিলেন; কি করিলে এই অভিষেক কার্য্য বন্ধ করা যায় তাহার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্থরা পূর্ব্বেই সে কথা স্থির করিয়াছিল। সে তথন বলিল, "তোমার কিছুই মনে থাকে না। অনেক দিন পূর্ব্বে মহারাজ দশরথ শম্বর নামক অম্বরের সহিত যুদ্ধ করিয়া আহত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তুমি প্রাণপণে সেবা করিয়া

তাঁহাকে স্থন্থ করিয়াছিলে। মহারাজ সম্ভ্রুষ্ট হইয়া ভোমাকে ছুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন; তুমি সময়ান্তরে বর গ্রহণ করিতে চাহিয়াছিলে। আজ সেই সময় উপস্থিত। তুমি আজ মহারাজের নিকট সেই ছুইটি বর প্রার্থনা কর। এক বরে রামচন্দ্রের চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস এবং দ্বিতীয় বরে ভারতের যৌবরাজ্যাভিষেক।" মন্থরার এই পরামর্শ ই কেকয়ী গ্রহণ করিলেন এবং রাজার প্রতি অভিমান করিয়া ধরাশয্যায় শয়ন করিলেন।

এদিকে সভাভক্ত হইলেই মহারাজ দশর্থ রামের যৌবরাজ্যাভিষেকের শুভদংবাদ সর্ববাত্তো প্রিয়তমা মহিষী কেক্য়ীকে দিবার জন্ম তাঁহার কক্ষে প্রবেশ করিয়াই কেক্য়ীকে ধরাশায়িনা দেখিয়া বিশ্মিত হইলেন এবং তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্ম নানা চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কেক্য্না অনেকক্ষণ অভিমান প্রকাশ করিয়া অবশেষে বরের কথা তুলিলেন। সরলহৃদয় দশরথ কেকয়ীর কু-অভিসন্ধি বুঝিতে না পারিয়া পূর্বব-প্রতিশ্রুত ছুইটি বর দান করিতে স্বীকৃত হইলেন। তথন কেকয়ী তাঁহার হৃদয়ে চুইটি বক্ত নিক্ষেপ করিলেন। বৃদ্ধ রাজা দরশথ কেকয়ার কথা শুনিয়া সংজ্ঞাশৃক্য হইয়া ভূপতিত হইলেন। পরে সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া কাতর-বচনে, অশ্রুপূর্ণ-লোচনে কেকয়ার কৃপা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন: ঐ চুইটি বরের পরিবর্ত্তে তিনি যাহা চাহিবেন ভাহাই দিতে স্বীকার করিলেন। কিন্তু কেকয়ী কিছুতেই সম্মত হইলেন না; বরঞ্চ দশরথকে নানা কথায় মর্ম্মণীড়া দিতে লাগিলেন। দশরথ মৃতপ্রায় হইলেন।

সময় চলিয়া যাইতেছে দেখিয়া কেকয়ী রামচন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। রামচন্দ্র কেকয়ীর কক্ষে উপস্থিত হইয়া পিতার অবস্থা দর্শনে আকুল হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্রুরমতি কেকয়া তখন অমান-বদনে রামচন্দ্রকে সমস্ত কথা বলিলেন। মহামতি পিতৃপরায়ণ রামচন্দ্র অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া বলিলেন, "মা, চতুর্দ্দশ বৎসর বনবাস, ইহা ত অতি সামান্ত কথা; পিতার আদেশ হইলে আমি এই দণ্ডে আপনার সম্মুখে প্রাণত্যাগ করিতেও পারি। পিতাকে সত্যপাশ হইতে মুক্ত করিবার জন্ত আমি অবিলম্থেই বক্ষল পরিধানপূর্বক পুরত্যাগ করিতেছি। আমি কেবল একবার মাতা কৌসল্যার নিকট বিদায় গ্রহণ করিব; তাহার পর আর সকলকে বলিয়া বনবাসে গমন করিব।" এই বলিয়া তিনি প্রথমে পিতা ও পরে মাতার চরণবন্দনা করিয়া সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন।

রামচন্দ্র বিমাতার কক্ষ হইতে বাহির হইয়া মাতা কোসল্যার নিকট গমন করিলেন। রাণী কোসল্যা তখন পুজের মঙ্গলার্থ নানা দেবতার অর্চ্চনায় নিযুক্তা ছিলেন। রামকে আসিতে দেখিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আশীর্কাদ করিতে লাগিলেন। হায়, তখনও তিনি জানিতে পারেন নাই যে, তাঁহার হৃদয়ে কি বিষম

শেলাঘাত করিবার জন্ম রামচন্দ্র সেখানে উপস্থিত হইয়াছেন।

রামচন্দ্র ভক্তিভরে মাতার চরণ বন্দনা করিয়া পিতার তুই বরের কথা বলিলেন। অকস্মাৎ এমন নিদারুণ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া কৌসল্যা অচেতন হইয়া পড়িলেন। চারিদিকে হাহাকার ধ্বনি ইঠিল। তাহার পর যখন সকলে শুনিল যে, রামচন্দ্র চতুর্দিশ বৎসরের জব্য বনবাসে বাইতেছেন, তথন সকলের শোক-সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। সমস্ত অযোধ্যানগরীর বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতা শিরে করাঘাত করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং রাণী কেকয়ীকে অভিসম্পাত করিতে লাগিল। এই শোচনীয় সংবাদ যখন লক্ষ্মণের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি ক্রোধে উন্মন্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। রামকে কিছু:তই বনে যাইতে দিবেন না বলিয়া তিনি ক্রোধোন্মন্তচিত্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং রামকে সকল কথা বলিলেন। ধীর রামচন্দ্র তখন লক্ষ্মণকে প্রবোধ দিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মণ বুঝিতে পারিলেন যে, পিতৃসত্য পালনের জব্য রাম বনে গমন করিতে দৃঢ়-সঙ্কল্ল হইয়াছেন। তখন তিনিও রামের সহিত বনগমনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। রাম তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন: কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না: লক্ষাণের সকল্প অটল রহিল।

তাহার পর তুই ভাই সীতার নিকট বিদায় গ্রহণের **জন্ত** উপন্থিত হইলেন। রামচন্দ্র পরদিন রা**জা** হইবেন, এই কথা শ্রেবণ করিয়া সীতা আনক্ষসাগরে নিমগ্রা ছিলেন। তিনি প্রতি মুহূর্ত্তে রামচন্দ্রের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র যখন ধারভাবে গন্তারবদনে সাভার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, তখন স্থামার এই প্রকার ভাবান্তর দেখিয়া পতিপরায়ণা সাভাদেবী আকুল হইয়া পড়িলেন। না জানি কি বিপদ হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহার ছদয় কম্পিত হইতে লাগিল; তাঁহার সদা-প্রসন্ধ বদন মলিন হইয়া গেল, তাঁহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না; তিনি রামচন্দ্রকে সম্ভাষণ করিতে পারিলেন না; নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

সাতাকে এই প্রকার অবস্থাপন্না দেখিয়া করণহাদয়
রামচংস্রুর আর সহু হইল না; তাঁহার হাদয় বিদার্গ হইয়া
যাইতে লাগিল। তিনি ধীরে ধীরে সাতার নিকট উপস্থিত
হইয়া তাঁহার কর ধারণ করিলেন। সাতা যেন এতক্ষণ পরে
প্রাণ পাইলেন; তাঁহার বাক্শক্তি যেন ফিরিয়া আসিল।
তিনি বলিলেন, "প্রভু, তোমার এমন ভাবান্তর দেখিতেছি
কেন? তোমার মুখ গন্তার কেন? আজ এই মহানন্দের দিনে
ভুমিএমন হইলে কেন? তোমার মুখে হাসি নাই কেন?"

রামচন্দ্র তখন বলিলেন, "সাতা, আমি পিতার আদেশে চৌদ্দ বৎসরের জন্ম বনে যাইতেছি। তাই তোমার নিকট হইতে বিদায় লইতে আসিয়াছি। তুমি গৃহে থাকিয়া আমার বৃদ্ধ পিতামাতার সেবা করিও। স্থামি-সেবার পরই সংসার-সেবা স্ত্রীলোকের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম। তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে

আর অধিক কি উপদেশ দিব! প্রাণাধিক লক্ষ্মণ আমার সহিত বনে যাইতেছেন। আমাদের কোন কফ হইবে না। চৌদ্দ বৎসর পরে আবার ফিনিয়া আসিব। তুমি এই চৌদ্দ বৎসর এই বৃহৎ রাজ-পরিবারের সেবা করিবে। আমার জন্ম চিস্তা করিও না; ভগবান্ তোমার মঙ্গল কর্মন।"

স্ট্রতাদেরী ধীরভাবে রামচন্দ্রের কথাগুলি শ্রবণ করিলেনী। অন্য কোন স্ত্রীলোক হইলে এমন অবস্থায় শোকে অভিভূত হইয়া পড়িতেন; এমন অবস্থাবিপর্যায় পুরুষেই সহ করিতে 🗫 রন না, নারীর কথা ত দূরে। কিন্তু সাতা ত যেমন তেমন নারী নহেন, তিনি যে নারীকুলশিরোমণি, তিনি যে দেবা, তাঁহার হৃদয় যে সামাশ্য ভোগস্থুখকে তুচ্ছ করিতে শিক্ষালাভ করিয়াছে। নারার যাহা কর্ত্তব্য, পত্নার যাহা অবশ্যকর্ত্তব্য**় সে উপদেশ সীতাকে দিবার প্রয়োজন** ছিল না। রামচন্দ্র রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া বনে যাইতেছেন, ইহাতে তিনি একটুও হু:খিত হইলেন না। পিতৃ-সত্য-পালনের জন্ম তাঁহার স্বামী অনায়াসে সমস্ত স্থুৰ, সমস্ত ঐশ্বর্যা ত্যাগ করিয়া ভীষণ অরণ্যে কালযাপন করিতে যাইতেছেন, ইহা ত তাঁহার পক্ষে গৌরবের কথা. শ্লাঘার কথা। কত তপস্থা করিয়া ভিনি এমন স্বামিরত লাভ করিয়াছেন। কিন্তু স্বামীর উপদেশ শ্রেবণ করিয়া সাধবা সীতাদেবী বড়ই ব্যথা পাইলেন। তিনি মনে করিলেন, রামচন্দ্র এতদিনেও কি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই ? তিনি কি সাতাকে সামান্তা নারী বলিয়া মনে করেন ? নতুবা তিনি সাতাকে গুহে থাকিতে অমুরোধ করিবেন কেন ? তাই তিনি রামচন্দ্রকে বলিলেন, "নাথ! তুমি কি মনে ভাবিয়া আমায় ঐরূপ কহিতেছ 📍 তোমার কথা শুনিয়া যে আর হাস্ত সংবরণ করিতে পারি না! তুমি যাহা কহিলে, ইহা একজন শাস্ত্রজ্ঞ মহাবীর রাজকুমারের পক্ষে নিতান্ত অযোগ্য ও একাস্তই অপযশের: এমন কি, এ কথা শ্রবণ করাই অসকত বোধ হইতেছে। নাথ। পিতা, মাতা ভাতা, পুত্র ও পুত্রবধ ইহারা আপন আপন কর্ম্মের ফল আপনারাই প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এক মাত্র ভার্য্যাই স্বামীর ভাগ্য ভোগ করিয়া থাকে। স্বতরাং যখন তোমার দগুকারণ্যবাস আদেশ হইয়াছে. তখন ফলে আমারও ঘটিতেছে। দেখ, অস্তান্ত সম্পর্কীয়ের কথা দূরে থাকুক, দ্রীলোক আপনিও আপনাকে উদ্ধার করিতে পারে না; ইহলোক বা পরলোকে কেবল পতিই তাহার গতি। প্রাসাদ শিখর, স্বর্গের বিমান ও আকাশগতি হইতেও বঞ্চিত ইইয়া স্ক্রী স্বামীর চরণচ্ছায়ায় আশ্রয় লইবে। পিতামাতাও উপদেশ দিতেছেন যে, সম্পদে বিপদে স্বামীর সহগামিনা হইবে। অতএব নাথ, তুমি যদি অভাই গহন বনে গমন কর আমি পদতলে পথের কুশ-কণ্টক দলন করিয়া তোমার অগ্রে অগ্রে যাইব। অনুরোধ রহিল না বলিয়া ক্রোধ করিও না। পথিকেরা যেমন পানাবশেষ জল লইয়া যায়, তদ্ৰূপ তুমিও অশঙ্কিত মনে আমাকে সঙ্গিনী

করিয়া লও। আমি তোমার নিকট কখন এমন কোন অপরাধই করি নাই যে, আমায় রাখিয়া যাইবে। আমি ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য চাহি না, কেবল তোমার নিকট অবস্থানই বাঞ্ছনীয়। তোমায় ছাড়িয়া স্বর্গের স্থুখও আমার স্পৃহনীয় নহে। এখন এই উপস্থিত বিষয়ে আমি যাহা করিব, ভাহাতে আমায় কোন কথাই বলিও না। আমি কিছুতেই তোমার সঙ্গ ছাড়িব না। তুমি কোনমতেই আমাকে পরাত্মুখ করিতে পারিবে না। ক্ষুধা পাইলে বনের ফলমূল আছে। তোমার সঙ্গে থাকিলে আমি কোন কফকেই কফ বলিয়া মনে করিব না; তোমার মুখ দেখিলে আমি সহাস্থা-বদনে সমস্ত সহ্থ করিতে পারিব।"

রামচন্দ্র তখন সীতাকে অনেকরূপ বুঝাইতে লাগিলেন।
বন অতি ভীষণ স্থান। সেখানে কত হিংস্ত্র জন্তু বিচরণ
করিতেছে, সেখানে পদে পদে বিপদের আশঙ্কা। তাহার
পর, যে সীতা এতকাল রাজ্যস্থভোগ করিয়াছে, ঐশর্য্যের
ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইতেছেন, তাহার পক্ষে পদ-ব্রজে বনভ্রমণ, ফলমূল আহার, নির্বরের বারিতে তৃষ্ণা নিবারণ,
বৃক্ষতলে বা অনাবৃত আকাশতলে শয়ন; এ সকল কি
তাহার সহু হইবে ? কিন্তু সীতা কোন কথাই শুনিলেন না।
তিনি বলিলেন—

"তব সঙ্গে বেড়াইতে কুশ কাঁটা ফুটে। তুণ হেন বাসি, তুমি থাকিলে নিকটে॥ তব সঙ্গে থাকি যদি ধূলা লাগে গায়।
অগুক্ত চন্দন চুয়া জ্ঞান করি তায়॥
তব সহ থাকি যদি পাই তরুমূল।
অন্য স্বৰ্গ-গৃহ নহে তার সমতুল।
কুধা তৃষ্ণা লাগে যদি করিয়া ভ্রমণ।
শ্যামরূপ নির্থিয়া করিব বরণ॥"

রামচন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে, সীতাকে গৃহে রাখিরা যাওয়া অসম্ভব। তখন অগত্যা তাঁহাকেও সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হুইলেন।

তখন রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া পুরী পরিত্যাগ করিলেন। অযোধ্যাবাসিগণ কাঁদিয়া আকুল হইল। সকলেই গৃহত্যাগ করিয়া রাজপথে বহির্গত হইল এবং রামের অনুগমন করিতে লাগিল। তাহারা একবাক্যে বলিতে লাগিল, "আমরা এ পাপপুরীতে বাস করিব না। আমাদের রাম যেখানে গমন করিবেন, আমরা সেইখানেই যাইব।" এই বলিয়া অযোধ্যার নরনারী সকলেই রামচন্দ্রের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। রামচন্দ্র তাহাদিগকে নানা কথা বলিয়া প্রবাধ প্রদানপূর্বক গৃহে প্রতিগমন করিতে বলিলেন। রামের কাতর্নবাক্য তাহারা লজ্জন করিতে পারিল না। সকলে শিরে করাঘাত করিয়া হাহাকার করিতে লাগিল। এই দৃশ্য দর্শন করিয়া করুণ-হৃদেয় রামচন্দ্রের হৃদয় বিদীর্গ হৃহতে লাগিল, তিনি অঞ্চেশংবরণ

করিতে পারিলেন না। তিনি তখন স্থমন্ত্রকে সম্বর সে স্থান '
ত্যাগ করিতে অনুমতি করিলেন। সারথি স্থমন্ত্র রথ লইয়া
অগ্রে চলিতে লাগিলেন, রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পদত্রজে তাঁহার
অনুসরণ করিলেন। ধীরে ধারে অযোধ্যানগরা তাঁহাদের
দৃষ্টিবহিন্ত্ ত হইল।

## চতুৰ্থ অধ্যায়

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা ও স্থুমন্ত্র যখন তম্সা নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন, তখন দিবা অবসান হইয়াছে। তাঁহারা বনবাসের প্রথম রজনী পুণ্যসলিলা তমসার তীরেই অতি-বাহিত করিলেন। লক্ষ্মণ পর্ণশয্যা রচনা করিয়া দিলেন: প্রকৃতির নীল চন্দ্রাতপতলে রাজপুত্র ও রাজকুলবধূ শয়ন করিলেন। লক্ষ্মণ ও স্থুমন্ত্র প্রহরীস্থরূপ জাগিয়া থাকিলেন। প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহারা পুনরায় চলিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই গুহ চণ্ডালের রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। গুহু রামচন্দ্রের বাল্যকালের স্থা ছিলেন। গুহু যখন শুনিলেন যে. রামচন্দ্র তাঁহার রাজ্যে সমাগত হইয়াছেন. তখন তিনি হৃষ্টচিত্তে রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। কিন্ত রামচন্দ্রের মুখে যখন তাঁহাদের আগমনের কারণ শুনিতে পাইলেন, তখন আর তাঁহার ক্ষোভের সীমা থাকিল না। গুহ রামচন্দ্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর তাঁহার রাজ্যেই বাস করিতে বলিলেন: কিন্তু রাম ভাহাতে সম্মত হইলেন না। সে দিন গুহের রাজধানীতেই তাঁহারা অবস্থান করিলেন। এইবার তাঁহাদিগকে গঙ্গাপার হইতে হইবে। গুহ তাঁহাদের পারের জন্য তরী আনাইয়া দিলেন। এখান হইতে তাঁহারা স্থুমন্ত্রকে বিদায় করিলেন। স্থমন্ত্র কাঁদিতে কাঁদিতে শৃষ্য-প্রাণে শৃষ্ট

অবোধ্যায় ফিরিয়া গেলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পূর্বেব ই বল্কল পরিধান কারয়াছিলেন: এইখানে তাঁহারা বটনির্ঘাস ঘারা মস্তকে জটা প্রস্তুত করিলেন এবং অনতিবিলম্বে মিত্র গুহের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ববক গঙ্গাপার হইলেন। তুই দিন অবিশ্রান্ত পথি-জ্রমণের পর তাঁহারা প্রয়াগের নিকট মহর্ষি ভরত্বাক্সের আশ্রামে উপস্থিত হইলেন। সীতাদেবী কোন দিন পদত্রজে ভ্রমণ করেন নাই, কোন দিন ফলমূল আহার করিয়া দিনযাপন করেন নাই, কোন দিন বৃক্ষতলে পর্ণশয্যায় শয়ন করেন নাই। কিন্তু তাঁহাকে এখন এ সকলই সহু করিতে হইল। যখন পরিশ্রমে বা ক্লুধা-তৃষ্ণায় তিনি কাতরা হইতেন, তখন রামের মুখের দিকে চাহিতেন, আর তাঁহার সকল কফ্ট, সকল আস্তি দূর হইয়া যাইত। অতুলনীয় পতিভক্তি তাঁহাকে সমস্তই সহা করিতে শিখাইতে লাগিল। তিনি মনে করিতেন, স্বামীর সঙ্গে থাকিলে অদুষ্টে যাহাই হইবে, স্ত্রীর পক্ষে তাহাই মঙ্গল।

রামের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভরদ্বাজমুনি পরম সমাদরে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা করিলেন; তাঁহারা সে দিন মুনির আশ্রমেই আভিথ্য স্বীকার করিলেন। পরদিন রামচন্দ্র ভরদ্বাজ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মুনিবর! আমরা কোন জনশৃষ্ঠ আশ্রমে বাস করিতে চাই। আপনি এই প্রকার একটি স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিন।" ভরদ্বাজ অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া দশক্রোশ দূরবর্ত্তী বমুনার অপরপারে চিত্রকৃট পর্বতে বাস করিবার জন্ম তাঁহাদিগকে বালয়া দিলেন। তাঁহারা তখন
মুনিবরের নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্ব্বক একখানি ভেলার সাহায্যে
যমুনা পার হইয়া চিত্রকূট পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। লক্ষণ
সেই স্থানে কুটীর নির্মাণ করিলেন; তাঁহারা সেই নির্জ্জন
পর্ববতে সামান্য কুটীরে বাস করিতে লাগিলেন। সীতা
ভাবিলেন,"এই আমার তুর্গ, এই কুটীরই আমার রাজপ্রাসাদ!"

এদিকে অযোধ্যায় ঘোর চুর্দ্দিন উপস্থিত। রামচন্দ্র বিদায় লইবার পর হইতে বুদ্ধ রাজা দশরথ আর শয্যাত্যাগ করেন নাই। পুত্র-শোকে তৎপরদিনই তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। রাজপুরীর মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। মহারাজের সৎকার কি করিয়া হয়, ইহাই তখন অমাতাবর্গের চিন্তার বিষয় হইল। জ্যেষ্ঠপুত্র রাম বনবাসী, লক্ষ্মণ তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন। ভরত ও শত্রুত্ব অযোধ্যায় ছিলেন না তাঁহারা মাতুলালয়ে ছিলেন; অযোধ্যার কোন সংবাদই তাঁহারা জানিতে পারেন নাই। অমাত্যগণ তখন ভরত ও শক্রেল্পকে আনিবার জন্য লোক প্রেরণ করিলেন। যথাসময়ে তাঁহারা অযোধ্যায় উপস্থিত হইয়া সকল কথা শুনিলেন। ভরতের মস্তকে আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। তিনি পিতৃশোকে অধীর হইলেন: মায়ের ব্যবহারে ঘুণায় লজ্জায় ড্রিয়মান হইলেন। যথাসময়ে পিতার কার্য্য শেষ করিয়া মহামতি ভরত জ্বোষ্ঠ ভ্রাতাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জগ্র অমাত্যবৰ্গ ও পৌরজন সহ যাত্রা করিলেন। তিনি বলিলেন,

তিনি কিছুতেই এ রাজ্য গ্রহণ করিবেন না। শ্রীরামচন্দ্র যদি আসিতে চান ভালই, নতুবা তিনিও ক্যেষ্ঠভ্রাতার সহিত বনবাস করিবেন।

নানা স্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা চিত্রকুটে উপস্থিত হইলেন। রাম, লক্ষ্মণ ও সাতার সন্ন্যা-সীর বেশ ও তাঁহাদের পর্ণকুটীর দর্শন করিয়া ভরতের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। তিনি রামচন্দ্রের চরণ ধরিয়া গুহে ফিরিয়া যাইবার জন্ম বিশেষ অসুরোধ করিতে লাগিলেন. নয়নজলে তাঁহার কক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। রামচন্দ্র ভরতকে কোলে তুলিয়া লইলেন। তাহার পর তাঁহারা সমস্ত কথা বুঝাইয়া বলিলেন; পিতৃসত্য পালনের জন্ম তাঁহাকে চতুর্দ্দশ বৎসর বনে বাস করিতেই হইবে : পিতৃসত্য পালনের জন্ম ভরতকে এই চতুর্দিশ বৎসর রাজ্যশাসন করিতেই হইবে। চতুর্দশ বৎসর গত হইলে তিনি পুনরায় অযোধাায় ফিরিয়া যাইবেন। ভরত তখন অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া রামের পাত্নকা-যুগল স্থাস-স্বরূপ প্রার্থনা করিলেন। রাম এ প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারিলেন না; ভরত সেই পাতুকা লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। তিনি অযোধ্যা-নগরীতে প্রবেশ করিলেন না ; নন্দীগ্রামে সিংহাসন স্থাপিত হইল এবং সেই পাছকা যুগল সিংহাসনে বসাইয়া তিনি তপস্বীর বেশে সেই সিংহাসনতলে উপবিষ্ট হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন।

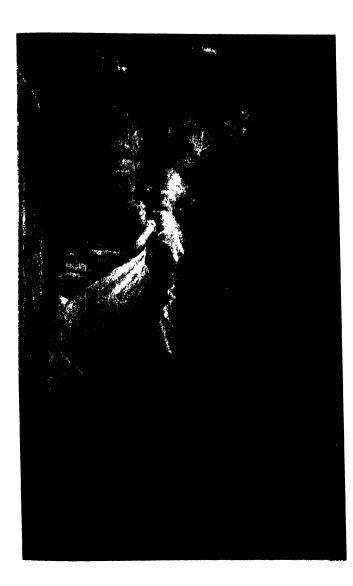

এদিকে চিত্রকৃট পর্বতে কিছুদিন পরেই রাক্ষসদিগের বিষম উপদ্রব আরম্ভ হইল। যে সমস্ত তপস্বী এই স্থানে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের সাধন ভজনের বাাঘাত জুনিতে লাগিল। তাঁহারা তখন স্থানা**ন্তরে গ**মন করিবার ব্যবস্থা করিলেন। রামচন্দ্রও দেখিলেন যে, চিত্র-কুটে বাস করা আর নিরাপদ নহে; তখন তিনিও চিত্রকূট ত্যাগ করিলেন নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা দশুকারণো উপস্থিত হইলেন। এই অরণোর মধ্যে পঞ্চবটী বন তাঁহাদের বড়ই ভাল লাগিল: পঞ্চবটি গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত। প্রকৃতিদেবী এই স্থানটিকে যেন সর্ববপ্রয়ত্ত্বে সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহারা এই পঞ্চবটী বনেই বনবাসকাল অতিবাহিত করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। গোদাবরাতীরে কুটীর নির্মিত হইল। সীতা বনদেবীর স্থায় বনভূমি আলোকিত করিয়া সেই স্থানে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পরম স্থাখে কিছুদিন অতিবাহিত হইল। তখন এক অতর্কিত বিপদে পড়িয়া তাঁহাদিগকে এই স্থখের বাসা . ভাঙ্গিতে হইল।

একদিন রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণ কুটীরে বসিয়া আছেন,
এমন সময় শূর্পণথা-নাম্মী এক রাক্ষ্মনী বনভ্রমণ করিতে করিতে
সেখানে উপস্থিত হইল। রাম ও লক্ষ্মণের ভাষ্মপুসম রূপ
দর্শনে তাঁহাদের একজনকে পতিত্বে বরণ করিবার বাসনা
রাক্ষ্মীর মনে সমুদিত হইল। সে নিতাস্ত নির্লভ্জার স্থায়

সীতার সম্মুখেই রাম ও লক্ষ্মণের নিকট তাহার মনোভাব ব্যক্ত করিল। রাম ও লক্ষ্মণ তাহাকে সেস্থান হইতে চলিয়া যাইবার জন্ম আদেশ করিলেন। রাক্ষ্সা ইহাতে অপমান বোধ করিয়া সীতাদেবীকে ভক্ষণ করিবার জন্ম বদনব্যাদান করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইল। লক্ষ্মণ তখন আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; স্ত্রী-হত্যা মহা পাপ মনে করিয়া খড়গ দারা শূর্পণিখার নাসাকর্ণ ছেদন করিয়া দিলেন; রাক্ষ্সী চীৎকার করিতে করিতে চলিয়া গেল।

লঙ্কার অধিপতি মহাপরাক্রাস্ত রাক্ষস-রাজ রাবণ শুর্প-ণখার জ্যেষ্ঠ মাতৃস্বসেয় ভ্রাতা। রাবণ শূর্পণখাকে অত্যস্ত স্নেহ করিতেন। বিধবা শূর্পণখা অত্যন্ত হুর্দ্ধর্যা ছিল; সে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। গভীর দগুকারণ্যে সে অনেক সময়ে বাস করিত। রাবণ ভগিনার রক্ষণাবেক্ষণের জন্ম খর ও দূষণ নামক তুই ভাতার অধানতায় চতুর্দিশ সহস্র সৈশ্য দিয়াছিলেন। তাহারা পঞ্চবটীর অদূরে জনস্থান নামক স্থানে বাস করিত। শূর্পণখা ছিন্ননাসাকর্ণ হইয়া তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইল এবং সমস্ত কথা তাহাদের নিকট বলিল। খর ও দূষণ এই কথা শ্রবণ করিয়া ক্রোধ প্রজ্বলিত হুইয়া উঠিল : সম্ন্যাসীর এত বড় সাহস যে দেবদর্পহারী রাবণ-রাজার ভগিনীকে অপমান করে! কেবল কি অপমান, তাহাকে চিরদিনের জন্য নাসাকর্ণবিহীন করিয়া দেয়! এখনই সেই পামরদিগের বথোপযুক্ত শাস্তি বিধান করিতে হইবে! অমনি চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। চতুর্দিশ সহস্র রাক্ষস-সেনা ছুইটি সন্মাসীর বধের জন্ম বনভূমি কম্পিত করিয়া যাত্রা করিল। আশ্রমকুটীরে বসিয়াই রাম, লক্ষ্মণ, সীতা এই কোলাহল শুনিতে পাইলেন। নিশ্চয়ই কোন বিপদ উপস্থিত হুইবে স্থির করিয়া রাম লক্ষ্মণ সতর্ক হুইলেন। রামচন্দ্র জানকাকে নিকটবর্ত্তী একটি পর্ববতগুহায় রাখিয়া এবং লক্ষ্মণের প্রতি তাঁহার রক্ষার ভার অর্পণ করিয়া একাকী ধসুর্ববাণ-হস্তে কুটীরের দ্বারদেশে দণ্ডায়মান রহিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারিদিক্ হইতে রাক্ষসসৈতা কুটীর বেষ্টন করিয়া ফেলিল। তাহাদের ভাষণ মূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুরুষশ্রেষ্ঠ মহাবার রামচন্দ্র একটুও ভাত হইলেন না ; তিনি অটল ভূধরের স্থায় স্থিরভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া তাহাদের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। একদিকে চতুর্দ্দশ সহস্র রাক্ষসসৈত্য এবং তাহাদের অধিনায়ক খর ও দৃষণ, অপরদিকে ধমুর্ববাণ-হস্ত একাকী রামচন্দ্র! রাক্ষসেরা এমন নিভীক বীরপুরুষ কখনও দেখে নাই। তাহারা ক্ষণকালের জ**ন্ম** স্তম্ভিত হইল। তাহার পরেই বিপুল বিক্রমসহকারে তাহারা রামচন্দ্রকে আক্রমণ করিল। চারিদিক্ হইতে তাঁহার উপর অন্তর্ম্বি হইতে লাগিল। রাম তাহাতে জ্রক্ষেপও করিলেন না; তিনি অবিশ্রাস্ত বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; দলে দলে রাক্ষস-সৈশ্য নিহত হইতে লাগিল। ভাঁহার অপূর্বব রণকৌশল দর্শনে রাক্ষসগণ ভীত হইল. কিন্তু কেহই রণস্থল ত্যাগ করিতে পারিল না। ক্রেমে খর ও দূষণ রামের শরে নিহত হইল; চতুর্দশ সহস্র সৈন্তই সেই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিল। যুদ্ধ শেষ হইলে জানকী লক্ষ্মণের সঙ্গে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন; এবং স্বামীর অতুল বিক্রম দর্শনে বিস্মিত হইলেন; সীতাদেবা তখন রামের প্রান্তি দূর করিবার জন্ত সময়োচিত চেন্টা করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যুদ্ধজয়ের ইহা অপেক্ষা উচ্চ পুরস্কার আর কি হইতে পারে!

শূর্পণখা যুদ্ধস্থল হইতে বহুদূরে থাকিয়া এই ভয়ানক যুদ্ধ দর্শন করিতেছিল। সে যখন দেখিল যে, খর ও দূষণ এতগুলি সৈন্য সহ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইল, তখন, সে আর সে প্রদেশে বাদ করা সঙ্গত মনে করিল না। তাহার নাসাকর্ণ-চেছদকারীদিগের শাস্তিবিধানের চেন্টা সে তখনও ত্যাগ করিতে পারিল না। তখন সে বহুদূরবর্ত্তী লঙ্কাদ্বীপে ভাতার সমীপে গমন করিয়া সমস্ত কথা নিবেদন করিল। সে বলিল যে, রাম ও লক্ষ্মণ তাহার যে অপমান করিয়াছে, সে চিহ্ন ত' তাহার শরীরেই বিজ্ঞমান রহিয়াছে। সামান্য চুইটা মামুষে মহাবল রাবণের ভগিনীর এমন অপমান করিবে, আর রাবণ তাহার প্রতিবিধান করিবে না. ইহাতে যে রাবণের কলঙ্ক হইবে। তাহার পর রাবণের মনকে আরও নরম করিবার জন্ম সে বলিল, "রাম লক্ষাণের সহিত একটি স্থন্দরী রমণী আছে। তাহার নাম সীতা। সে রামের স্ত্রী। এমন স্থান হইতে কত স্থানর জানিয়া তোমার দাসী করিয়াছ, কিন্তু প্রান হইতে কত স্থানরী আনিয়া তোমার দাসী করিয়াছ, কিন্তু সীতার পদনথের সহিতও তাহাদের তুলনা হয় না। তুমি সেই সীতাকে অপহরণ করিয়া এখানে লইয়া এস। তাহা হইলে সীতার শোকে রামচন্দ্র প্রাণত্যাগ করিবে, রামের শোকে তাহার ছোট ভাই লক্ষ্মণও প্রাণত্যাগ করিবে। ইহাতে আমারও বৈরনির্য্যাতন-বাসনা পরিতৃপ্ত হইবে, তোমারও পরমস্থান্দরী রমণী লাভ হইবে। অথচ এজন্ম যুদ্ধ করিতে হইবে না। কিন্তু রামের যে প্রকার অতুল বিক্রম দেখিলাম, তাহাতে তাহার নিকট হইতে সীতাকে কাড়িয়া আনা একেবারে অসম্ভব হইবে; এ কার্য্য কৌশলে সিদ্ধ করিতে হইবে।"

রাবণের ন্থায় তুরাচার ও অত্যাচারী রাজা সে সময়ে ছিল না বলিলেই হয়। তাঁহার ভয়ে সকলেই ভাত হইত। এমন অন্যায্য কার্য্য ছিল না, যাহার অনুষ্ঠান করিতে তিনি কুঠিত হইতেন। ভগিনীর কথা শুনিয়া তাঁহার মন গরম হইল। তিনি তথন সীতাকে অপহরণ করিবার উপায় স্থির করিতে লাগিলেন। পাপীর পাপকার্য্য সম্পাদনের উপায়ের অভাব হয় না। রাবণের আর বিলম্ব সহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ লক্ষা ত্যাগ করিয়া জনস্থানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে মারীচ নামে এক মায়াবী রাক্ষস বাস করিত। রাবণ মারীচের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে বলিলেন যে.

তাহাকে মনোহর স্বর্ণমূগের রূপ ধারণ করিয়া সীতাদেবীর সম্মুখে খেলা করিয়া বেড়াইতে হইবে। তাহার পর সীতাদেবী তাহাকে পাইবার জন্য নিশ্চয়ই রামচক্রকে অসুরোধ করিবেন; রামচক্র পতিপ্রাণা স্ত্রীর অসুরোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া তাহাকে ধরিতে আসিবেন। তখন তাহাকে ক্রতগতিতে দূরে চলিয়া যাইতে হইবে; রামও তাহার অসুসন্ধানে সেই বনে প্রবিষ্ট হইবেন। তখন মারীচ হা লক্ষ্মণ, হা সীতা' বলিয়া চাৎকার করিবে। তাহার পর যাহা কর্ত্তব্য, তাহা পরে স্থির করা যাইবে।

রাবণের এই কথা শুনিয়া মারাচ বলিল, "মহারাজ, এমন কর্মা করিও না। সে রামকে তুমি জান না। যে হরধনু তুমি তুলিতেও পার নাই, সেই হরধনু ভঙ্গ করিয়া এই রাম সাতাদেবীকে পত্নীরূপে লাভ করিয়াছে। সেরামের সাতা হরণ করিবার চেফা করিও না। যে রাম একাকী সেদিন এত সহস্র রাক্ষসকে নিধন করিয়াছে, তাহার ক্রোধোৎপাদন করিও না। তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি, সাধবা সীতার দিকে লুক্ধ দৃষ্টি করিও না। আমি বলিতেছি, সীতাকে হরণ করিলে তোমার সর্ববনাশ হইবে।" কিন্তু তাহার উপদেশে রাবণ কর্পপাত করিলেন না। তিনি ক্রেছ্ হইয়া বলিলেন, সে যদি তাঁহার আদেশ এখনই পালন নাকরে, তাহা হইলে তাহার মন্তক এখনই দেহ-চ্যুত হইবে। মারীচ বুঝিল, তাহার মরণ নিশ্চিত; হয় রামের হস্তে, আর

না হয় রাবণের হস্তে তাহাকে মরিতেই হইবে। সে রাবণের হস্তে মৃত্যু অপেক্ষা রামের হস্তে মৃত্যুই অধিকতর প্রার্থনীয় বলিয়া মনে করিল , স্থতরাং সে রাবণের কার্য্য সাধনের জন্য গমন করিল। সেই সময়ে সীতাদেবা কুটীর-প্রাঙ্গণে ভ্রমণ করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন, একটি স্থন্দর স্বর্ণবর্ণ মুগ সেখানে খেলা করিতেছে। তাঁহার পালিত অনেক মুগ আছে: কিন্তু এরূপ স্থন্দর মৃগ তিনি কখনও নয়নগোচর করেন নাই। ঐ মুগটি ধরিয়া পালন করিবার জন্য তাঁহার বডই ইচ্ছা হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ রাম ও লক্ষ্মণক্ষে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা কুটীর-প্রাঙ্গণে সমাগত হইলে সীতা তাঁহাদিগকে ঐ স্থন্দর মুগটিকে দেখাইলেন এবং তাহা ধরিয়া দিবার জন্য রামকে অমুরোধ করিলেন। মুগটি দর্শন করিবামাত্রই লক্ষ্মণের মনে সন্দেহের সঞ্চার হইল। তিনি সে কথা রামকে বলিলেন। কিন্তু সীতার অত্যন্ত আগ্রহ দেখিয়া রাম বলিলেন যে. "ঐ মৃগ যদি প্রকৃতই মৃগ হয়, ভাহা হইলে উহাকে জীবিত বা মৃত অবস্থায় আনিতেই পারিব। আর ও যদি মায়াবী রাক্ষসও হয়, তাহা হইলেও উহার বিনাশ সাধন আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য : কারণ সেদিন যে ঘটনা হইয়াছে, ভাহাতে আমাদিগকে সর্বাদা সতর্ক হইয়াই অবস্থান করিতে হইবে।" এই বলিয়া তিনি ধনুর্ববাণ গ্রহণ করিলেন। কুটীর হইতে নিজ্রাস্ত হইবার সময়ে তিনি লক্ষাণকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়া গোলেন। জানকীকে

ত্যাগ করিয়া লক্ষণ যেন কোথাও গমন না করেন, এ উপদেশ তিনি পুনঃপুনঃ প্রদান করিয়া বনের মধ্যে প্রেবেশ করিলেন।

মুগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি
দেখিলেন যে মুগটি ক্রমেই দূরবনে প্রবেশ করিতেছে, কিছুতেই তিনি তাহার সমাপস্থ হইতে পারিতেছেন না। তিনি
এতক্ষণ মুগটিকে জীবিত অবস্থায় ধৃত করিবার চেফা করিতেছিলেন এবং সেই জন্যই এত দূরে আসিয়া পড়িয়াছিলেন।
এতক্ষণে তাঁহারমনে সন্দেহের উদয় হওয়ায় তিনি ধকুকে তীক্ষ
শর যোজনা করিয়া নিক্ষেপ করিলেন। শরটি মুগের শরীরে
প্রবিষ্ট হইবামাত্র একটা রাক্ষ্স 'হা লক্ষ্মণ, হা সীতে' বলিয়া
চীৎকার করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিল। রামচন্দ্র
রাক্ষ্সের এই চীৎকার শুনিয়া বড়ই ভীত হইলেন। তিনি
বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মণ যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই ঠিক।

এদিকে রামের আগমনে বিলম্ব দেখিয়া সীতা কত কথা চিস্তা করিতে লাগিলেন; মৃগ-অন্বেষণের জন্য তুর্গম অরণ্যে প্রাণাধিক প্রিয়তমকে যাইতে দেওয়া ভাল হয় নাই মনে করিয়া তিনি কুঠিতা হইলেন। এমন সময়ে দূর বনে "হা লক্ষ্মণ, হা সীতে!" ধ্বনি হইল। তখন সীতাদেবা বুঝিতে পারিলেন যে, রামচন্দ্র নিশ্চয়ই কোন বিপদে পতিত হইয়া লক্ষ্মণ ও তাঁহার নাম করিয়া চীৎকার করিলেন। তিনি তখন স্বামীর জন্য অধীরা হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সংজ্ঞা-লোপের সম্ভাবনা হইল। তিনি তখন লক্ষ্মণকে রামের সাহায়ের জন্য

গমন করিতে বলিলেন এবং শিরে করাঘাত করিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ সীতাকে সান্ত্রনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন, "দেবী! আপনি অস্থির হইবেন না। দাদার কোন বিপদ হইতেই পারে না। সসাগরা পৃথিবীর মধ্যে এমন কেহ নাই বে, দাদাকে বিপদ্ধ করিতে পারে। তিনি এমন করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে পারেন না। আমি পূর্বেও বলিয়াছি, এখনও বলিতেছি, কোন মায়াবী রাক্ষ্ম স্থর্ণমূগের রূপ ধারণ করিয়া আসিয়াছিল। আপনি যে চীৎকার শ্রবণ করিলেন, তাহা সেই রাক্ষ্মের স্বর। আপনি কোন ভয় করিবেন না। আপনাকে এই অরণ্যের মধ্যে একাকিনী ফেলিয়া যাওয়া কোন মতেই সঙ্গত হইবে না। আপনি দেখিতে পাইবেন, দাদা এখনই স্কৃষ্ট শরীরে কুটীরে আসিবেন।"

কিন্তু সীতাদেবী লক্ষ্মণের এই কথায় কর্ণপাত করিলেন না; রামচন্দ্র বিপদে পতিত হইয়াই চীৎকার-পূর্ববক সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাই তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাস হইল। তখন তিনি আত্মহারা হইলেন, তাঁহার বিবেচনা-শক্তির লোপ হইল। যে সাতার স্থায় সরলা ও মধুরভাষিণী জগতে দুর্লভ, আজ তিনি স্বামীর বিপদ আশক্ষা করিয়া পাগলিনীর মত হইলেন; তাঁহার হিতাহিত জ্ঞান থাকিল না। লক্ষ্মণকে অবিচলিত দেখিয়া তাঁহার মনে সন্দেহের আবির্ভাব হইল। তাঁহার ক্রোধানল প্রজ্বলিত হইল; তিনি মনে করিলেন

লক্ষণ কোন কু-অভিসন্ধি সাধনের জ্বন্তই এখনও নিশ্চিন্ত-ভাবে বসিয়া আছেন, রামের সাহায্যের জ্বন্ত হাইতেছেন না! তথন তিনি পাগলিনীর মত হইলেন। তিনি রোষভরে লক্ষ্মণকে বলিলেন, "নৃশংস, কুলাধম! তুই অতি কুকার্য্য করিতেছিস্; বোধ হয় রামের বিপদ তোর প্রীতিকর হইবে; এই নিমন্ত তুই তাঁহার সঙ্কট দেখিয়া ঐরপ কহিতেছিস্। তোর দ্বারা যে পাপ অনুষ্ঠিত হইবে, ইহা নিতান্ত বিচিত্র নহে। তুই কপট, ক্রুর ও জ্ঞাতি-শক্র। তুই, এক্ষণে তুই ভরতের নিয়োগে বা স্বয়ং প্রচছন্নভাবেই হউক, আমার জন্ম একাকী রামের অনুসরণ করিতেছিস্। কিন্তু তোদের মনোরথ কখনই সফল হইবার নহে। এক্ষণে তোর সমক্ষেই আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমি নিশ্চয়ই কহিতেছি, রাম বিনা ক্ষণকালের জন্মও আমি এই পৃথিবীতে জীবিত থাকিব না।"

সীতাদেবীর মুখ হইতে যে এমন কথা বহির্গত হইবে, ইহা কেহই কথন ভাবেন নাই। তিনি সত্যসত্যই আজ হিতাহিত-জ্ঞানশূলা হইয়াছিলেন; নতুবা লক্ষ্মণের প্রতি কি তিনি এমন কুবাক্য প্রয়োগ করিতে পারেন। এতদিনের মধ্যে লক্ষ্মণ যাঁহার মুখে কখন সামাল্য একটা রূঢ় কথাও প্রবণ করেন নাই, তিনি যে আজ এমন পরুষভাষিণী হইলেন, ইহা তাঁহার অদ্ফের লিপি। তাঁহাকে ঘোর বিপদে পড়িতে হইবে, ইহা তাহারই পূর্বাভাষ। যে লক্ষ্মণ রাজ্যভোগ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সহিত বনের কফ্ট অমানবদনে স্বীকার করিয়াছেন,

সেই লক্ষাণের উপর কু-অভিপ্রায়ের আরোপ করায় লক্ষাণের कारात्र लान विका रहेन। जाँशांत्र नयनकार व्यव्धार्थि रहेन। তাঁহার উপর সাতার সন্দেহ ? এ কথা যে মস্তকে শত বজ্র-পতন অপেক্ষাও ভয়ানক। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, আজ কোন বিপদ উপস্থিত হইবে, নতুবা মাতৃস্বরূপিণী সীতার এমন বুদ্ধি-বিপর্য্যয় ঘটিবে কেন ? তিনি এমন হিতাহিত-জ্ঞানশৃষ্ট হইবেন কেন ? তিনি সীতার হৃদয়-ভেদী বাক্য শ্রাবণ করিয়া অতি কফে আত্মসংবরণ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, "আর্য্যে, তুমি আমার পরম দেবতা, তোমার বাক্যের প্রত্যুত্তর করি, আমার এরপ ক্ষমতা নাই। অসুচিত কথা প্রয়োগ করা স্ত্রীলোকের পক্ষে নিতাস্ত বিস্ময়ের নহে। উহাদের স্বভাব যে এইরূপ, ইহা প্রায় সর্ববত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা হউক, তোমার এই কঠোর কথা কিছুতেই আমার সহু হইতেছে না। উহা কর্ণমধ্যে, তপ্ত নারাচান্ত্রের স্থায় একাস্ত ক্লেশকর হইতেছে। বনদেবতারা সাক্ষী, আমি ভোমায় ন্যায্যই কহিতেছিলাম; কিন্তু তুমি আমার প্রতি যারপর নাই কটুক্তি করিলে। দেবি, তোমায় ধিক্; যেহেতু তুমি আমার উপর এইরূপ আশঙ্কা করিতেছ। মৃত্যু একাস্তই তোমার সন্ধিহিত হইয়াছে। আমি জ্যেষ্ঠের নিয়োগ পালন করিতে-ছিলাম: তুমি স্ত্রীস্থলভ স্বভাবের বশবর্ত্তিনা হইয়াই আমায় ঐরপ কহিলে। তোমার মঙ্গল হউক। যথায় রাম, আমি সেই স্থানে চলিলাম। যেরূপ ঘোর ছুর্নিমিত্ত সকল প্রাত্নভূতি হইতেছে, ইহাতে বস্তুতই আমার মনে নানা প্রকার আশকা হয়। এক্ষণে বনদেবতারা তোমায় রক্ষা করুন, আমি রামের সহিত প্রত্যাগমন করিয়া আবার যেন তোমার দর্শন পাই।"

সীতাদেবী এ কথার কোন উত্তর করিলেন না; তিনি ভখন স্বামীর অমঙ্গল চিস্তা করিয়া অবিগ্রাস্ত রোদন করিতেছেন। লক্ষ্মণ আর কোন কথা না বলিয়া নিতাস্ত বিষণ্ণ মনে বনের মধ্যে চলিয়া গেলেন। সীতা একাকিনী কুটীরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন।

এদিকে ছুরাত্মা রাবণ এতক্ষণ যে সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিলেন, তাহা উপস্থিত দেখিয়া তিনি সন্ম্যাসীর বেশ ধারণ করিয়া, সীতার কুটার-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি সীতার অলৌকিক রূপ দর্শন করিয়া বিশ্মিত হইলেন; তাঁহার মনে হইল, জগতের রূপরাশি একত্র করিয়াই যেন ভগবান সীতাকে নির্শ্মিত করিয়াছেন। তিনি তখন সীতাকে তাঁহার পরিচয় এবং ভীষণ অরণ্যে কোন্ সাহসে তিনি একাকিনী বাস করিতেছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কুটীর-দ্বারে তেজঃপুঞ্জ সন্ম্যাসীকে সমাগত দেখিয়া সীতা তাঁহাকে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া আসন প্রদান করিলেন এবং অভি সংক্ষেপে আত্ম-পরিচয় প্রদান করিলেন। তিনি বলিলেন যে, তাঁহার স্বামী ও দেবর এখনই প্রত্যাগত হইবেন; একটু অপেক্ষা করিলেই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

রাবণের কি আর অপেক্ষা করিবার সময় আছে! তিনি

তথন আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন এবং সীতাকে যে প্রকারে হউক তিনি লঙ্কায় লইয়া যাইবেন, এ অভিপ্রায়ও অম্লান-বদনে ব্যক্ত করিলেন। এই কথা শুনিয়া সীতার ভয় হইল না; এক অমামুষী শক্তিতে তিনি মমুপ্রাণিত হইলেন। তথন তাঁহার মুর্ত্তি সর্ব্ব-সংহারিণী হইল; সতার তেজামহিমায় ভূষিত হইয়া তিনি রোষভরে বলিলেন "রাক্ষম, তুই শৃগাল হইয়া সিংহাতে অভিলাষ করিতেছিস্? তুই আমাকে স্পর্শও করিতে পারিবি না। তুই একটু অপেক্ষা কর, এখনই ধমুর্ব্বাণধারী রামচন্দ্র বীর লক্ষ্মণের সহিত উপস্থিত হইয়া তোর উপযুক্ত দণ্ড বিধান করিবেন।"

সাতার এই তুর্ববাক্য রাবণের অসহ হইল। এদিকে যে কোন মুহূর্ত্তে রাম লক্ষ্মণও কুটীরে আসিতে পারেন। অতএব কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ছল্মবেশ পরিত্যাগ করিলেন। সাতাদেবা সভয়ে দেখিলেন, এক মহাপরাক্রাস্ত রাক্ষস তাঁহার সন্মুথে দণ্ডায়মান। তিনি তখন চতুর্দ্দিক অন্ধকারমায় দেখিলেন, বুঝিলেন, এই পাপাত্মার হস্তে আজ তাঁহার নিস্তার নাই। রাবণ তখন বলপূর্ববিক বামহস্তে সাতার কেশ ও দক্ষিণ হস্তে তাঁহার পদন্বয় ধারণ করিয়া কুটীর হইতে টানিয়া বাহির করিলেন। দেখিতে দেখিতে একখানি রথ কুটীর-প্রাক্ষণে উপস্থিত হইল। সাতাদেবী রাবণের হস্ত হইতে মুক্তিলাভের জন্ম প্রাণপণ চেম্টা করিতেলাগিলেন; কিন্তু তাঁহার সকল চেম্টাই বিফল হইল।

তুর্ববৃত্ত রাবণ তাঁহাকে রথে তুলিয়া আকাশপথে রথ চালাইয়া দিলেন। সীতা ঘোর রবে আর্দ্রনাদ করিতে লাগিলেন. বারংবার রামচন্দ্রকে ডাকিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণকে ডাকিতে লাগিলেন, স্বর্গের দেবগণের সাহায্য ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু আজ সকলেই নীরব: পতিপ্রাণা সীতার রক্ষার জন্ম কেহই **উপস্থিত হইলেন না। তিনি তখন শোকে কাতরা** হইয়া স্থাবর জঙ্গমকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন. **"জনস্থান, আজ তোমাকে নমস্কা**র করি; রাবণ সীতাকে **অপহরণ করিতেছে, তোমরা রামকে শীঘ্র** এই কথা বল। পুণ্যসলিলে গোদাবরি, তোমায় বন্দনা করি; রাবণ সীভাকে অপহরণ করিয়া পলাইতেছে, তুমি রামকে এই কথা বল। অরণ্যের দেবতাদিগকে অভিবাদন করি: রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা রামকে শীঘ্র এই কথা বল। এই স্থানে যে কোন জীব আছ, আমি সকলেরই শরণাপন্ন হইতেছি: রাবণ সীতাকে অপহরণ করিতেছে, তোমরা এই কথা শীঘ্র রামকে বল। যে যেখানে আছ, রামলক্ষ্মণকে এই কথা বল।"

জটায়ু নামে এক বিহগরাজ সেই বনপ্রান্তে বাস করিতেন। সহসা নারীকণ্ঠবিনিঃস্থত করুণ বিলাপধ্বনি শ্রেবণ করিয়া তিনি উদ্ধিদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন; দেখিলেন, রাবণ সীতাদেবীকে অপহরণ করিয়া শৃহ্যপথে পলায়ন করিতেছেন। জটায়ু এই ব্যাপার দর্শন করিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ আকাশপথে উথিত হইয়া রাবণের সহিত ভয়ানক যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন; তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত করিয়া দিলেন ও রথ একেবারে বিচূর্ব করিয়া দিলেন। রাবণ তখন ভূমিতে অবতার্ণ হইলেন; জ্বটায়ুর প্রতি তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; বিহগরাজ্ব ক্রেমই অবসম্ন হইয়া পাঁড়লেন; রাবণ তখন তাঁহার পক্ষঘয় ছিন্ন করিয়া দিলেন। মহাবীর জ্বটায়ু মৃতপ্রায় হইলেন। রাবণ তখন সাতাকে আপনার পৃষ্ঠে স্থাপিত করিয়া আকাশপথে লঙ্কাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। সীতাদেবী অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার সমস্ত অলঙ্কার এবং পরিধেয় বজ্রের কিয়দংশ পথের মধ্যে কেলিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, এই সকল চিহ্ন দেখিয়া রাম হয় ত তাঁহার সদ্ধান করিতে পারিবেন। অনতিবিলম্বে সাগর অতিক্রম করিয়া রাবণ সীতাকে লইয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন।



## পঞ্চম অধ্যায়

এদিকে বনের মধ্যে রাক্ষসকে 'হা লক্ষ্মণ। হা সীতে।' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে শুনিয়াই রাম বুঝিলেন যে, তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারে বিপন্ন করিবার জন্মই রাক্ষসেরা ,এই মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। তাঁহার নিজের জন্ম কোন ভয় হইল না; পৃথিবীতে এমন কেহ নাই যে তাঁহার কোন অনিষ্ট করিতে পারে। তাঁহার ভয় হইল যে, ঐ আর্ত্তনাদ শুনিয়া হয় ত লক্ষ্মণ সীতাকে একাকিনী কুটীরে রাখিয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য উপস্থিত হইতে পারেন। কিন্তু আবার মনে করিলেন, বুদ্ধিমান্ লক্ষ্মণ কি রাক্ষ্যের মায়া বুঝিতে পারিবেন না! তিনি তখন দ্রুতপদে কুটীরাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। পথেই লক্ষাণের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি লক্ষ্মণকে বলিলেন "ভাই সীতাকে একাকিনী ফেলিয়া আসা ত ভাল হয় নাই।" লক্ষ্মণ তখন আমুপূর্ব্বিক সমস্ত নিবেদন করিলে রাম আরও চিস্তিত হইলেন; তিনি বুঝিলেন, খোর বিপদ হইয়াছে, নতুবা সীতা লক্ষ্মণের প্রতি এমন ছুর্ববাক্য প্রয়োগ করিবেন কেন এবং লক্ষ্মণই বা অভিমান-ভরে তাঁহার বাক্য লঙ্খন করিবেন কেন ? তখন চুই ভ্রাতা শঙ্কিতহৃদয়ে দ্রুতপদে কুটীরের সমীপস্থ হইলেন।

তাঁহারা কুটীরে উপস্থিত হইয়া দেখেন সীতা নাই।

রাম তখন উচ্চৈঃস্বরে সীতাকে ডাকিতে লাগিলেন; কিন্তু কে উত্তর দিবে ? তখন সীতাশোকে রামচন্দ্র মূর্চিছত হইরা পড়িলেন। লক্ষ্মণ নানা প্রকারে তাঁহার সাস্ত্রনা করিতে লাগিলেন; বলিলেন, হয় ত সীতাদেবী বনের মধ্যে কোথাও ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, এখনই প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। কিন্তু রামচন্দ্রের মন কিছুতেই প্রবোধ মানিল না। তাঁহারা সমস্ত বন, নদাতীর, গিরিগুহা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; একস্থানে দশবার গমন করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোথাও সীতাকে দেখিতে পাইলেন না। সীতার শোকে রামচন্দ্র উন্মন্তবৎ হইলেন।

তখন তাঁহারা পঞ্চবটার সেই কুটার ত্যান্স করিলেন।
যেখানে এতদিন পরম স্থাখে অতিবাহিত করিয়াছেন, সেই
স্থান ত্যান করিয়া ছুই ভাই বনে বনে জ্রমণ করিতে
লাগিলেন; যাহাকে দেখেন, তাহাকেই সীতার কথা
জিজ্ঞাসা করেন। কেহই কোন সন্ধান বলিতে পারে না।
তাঁহারা ইতস্ততঃ জ্রমণ করিতে করিতে এক স্থানে উপস্থিত
হইয়া দেখেন, বিহগরাজ জটায়় মৃতবৎ পড়িয়া আছেন।
রাম ও লক্ষ্মণ অনেক শুক্রামা করিয়া তাঁহার চেতনা
সম্পাদন করিলেন। তখন জটায়় বলিলেন "রামচক্র,
তোমার সাতাকে রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে
গিয়া আমার এই দশা ইইয়াছে।" তখন তিনি সমস্ত কথা
বলিলেন। বাক্যদেষের সঙ্গে সক্রেই তাঁহার প্রাণবায়

বহির্গত হইয়া গেল। রাম-লক্ষ্মণ জ্বটায়ুর যথারীতি সৎকার করিয়া সীতার উদ্দেশে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

এই প্রকারে জ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা ঋষ্যমুক পর্ববতে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে কিন্ধিন্ধ্যাধিপতি বালী রাজার ভাতা স্থগ্রাবের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইল। বালা কনিষ্ঠ ভ্রাতা স্থগ্রীবকে রাজ্য হইতে প্রত্যাখ্যাত করিয়াছেন, এই জন্ম স্থগ্রীব অনুচরগণ সহ এই পর্ববতে অবস্থান করিতেছেন। মহাবীর হনূমান স্থগ্রাবের প্রধান অনুচর ছিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ যথন স্থগ্রীবের নিকট তাঁহাদের ছুঃখের কথা বলিলেন, তখন হনুমান বড়ই কাতর হইলেন এবং দীতা উদ্ধার বিষয়ে রাম-লক্ষ্মণের সহায়তা করিবার জন্ম সুগ্রীবকে অনুরোধ করিলেন। সুগ্রীব বলিলেন, তিনি রাজ্য-তাড়িত, বনবাসা। রামচন্দ্র যদি উাহাকে কিন্ধিন্ধ্যার রাজ্য প্রদান করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি রামচন্দ্রের সাহায্য করিতে পারেন। রামচন্দ্র তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। তখন স্বগ্রীব তাঁহার অল্লসংখ্যক বানরসৈক্য লইয়া মহাপরাক্রান্ত বালী রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণের অতুলনীয় রণ-কৌশলে বালী পরাজিত ও যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইলেন। স্থগ্রীব সিংহাসন লাভ করিলেন। সিংহাসন-লাভের পর তিনি সীতা-অম্বেষণের জন্ম তেমন আগ্রহ প্রকাশ করিলেন না. নানা কথায় কালবিলম্ব করিতে লাগিলেন। অবশেষে বীরবর

লক্ষনণ যথন স্থাবকে শাস্তি দিবার জক্ষ অগ্রসর হইলেন, তখন তাঁহার চৈতক্যোদয় হইল। তিনি তখন দীতাদেবীর অবেষণের জন্ম চারিদিকে বানরগণকে প্রেরণ করিলেন। স্বয়ং হনুমান দক্ষিণদিকে গমন করিবার ভার গ্রহণ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণ ইহাদের প্রভ্যাগমন কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে ক্রমে সকলেই বিফল-মনোরথ হইয়া প্রত্যাগত হইল, কেবল হনুমানেরই প্রত্যাগমনে বিলম্ব হইতে লাগিল। এ দিকে হনুমান নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া একেবারে দক্ষিণ-সমুদ্রতারে উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে এক পর্ববতের উপর সম্পাতি নামক বিহগরাক্তের সহিত হনুমানের সাক্ষাৎ হইল। সম্পাতি রাবণকে সাতাহরণ করিয়া লইয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। তাঁহার মুখে হনুমান্ শুনিলেন যে, রাবণ সাতাকে লক্ষায় রাথিয়াছেন। তখন বানরগণ সকলেই সমুদ্র-পার হইয়া লঙ্কায় গমন করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিল; কিন্তু সমুদ্রের মূর্ত্তি দেখিয়া কেহই পার হইতে मारुमो रहेल ना। रनुमान् मर्तवारभक्का वलवान् ছिल्लन, বিশেষতঃ রামচন্দ্রের কার্যোদ্ধার করিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ হইয়াছিল ; এমন কি এই কার্য্যে যদি তাঁহাকে জীবন বিসর্জ্ঞন দিতে হয়, তাহাতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। বানর-দিগকে ভগ্নোৎসাহ হইতে দেখিয়া হনুমান্ সমুদ্র পার হইতে কৃত-সঙ্কল্ল হইলেন। তিনি তখন সমুদ্র-তীরবর্ত্তী এক পর্ব্বত-শৃঙ্গে আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে লক্ষপ্রদান করিলেন এবং ধীবে ধীরে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছিলেন. এ কথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। কিন্তু তিনি সীতাকে কিছুতেই বশীভূত করিতে পারেন নাই। তিনি মনে করিয়া-ছিলেন, তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য, অমিত পরাক্রম, অজেয় রাজ্য দর্শন করিয়া সীতাদেবী বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার নিকট আত্ম-সমর্পণ করিবেন। কিন্তু সীতাদেবীকে লঙ্কায় আনিয়া তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার ঐশ্বর্য্য, তাঁহার প্রতাপ কিছুই সাতা-দেবীকে মুশ্ব করিতে পারিল না। তখন তিনি মনে করিলেন, আপাততঃ কিছুদিন সীতাকে তিনি প্রকাশ্যে কিছু বলিবেন না, वल श्राता कित्रवन ना : इटल को भटल यिन कार्या निष्क इश, তবে আর তিনি বলপ্রয়োগ করিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি অশোকবনে সাতার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন এবং সীতাকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহাকে এক বৎসর সময় দিলেন: এই এক বৎসরের মধ্যে তিনি যদি রাবণের প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনরক্ষা হইবে না।

চেড়াগণ-বেষ্টিতা হইয়া সীতাদেবী এই অশোকবনে দশমাস অতিবাহিত করিলেন। রামের বিরহে তিনি দিন দিন মলিন ও অস্থিচর্ম্মসার হইয়া গেলেন। দিবানিশি কেবল তিনি রামনাম জ্বপ করিয়া কাটাইতে লাগিলেন। দশমাস চলিয়া গেল; ইহার মধ্যে তিনি রাম-লক্ষ্মণের কোন সংবাদই

পাইলেন না। এক এক সময়ে তাঁহার মনে হইত হয় ত রামলক্ষ্মণ আর ইহজগতে নাই, নতুবা এত দিনের মধ্যে কি তাঁহারা তাঁহার অনুসন্ধান করিতে পারিতেন না। আবার পরক্ষণেই মনে হইড, শীঘ্রই রামচন্দ্র তাঁহার উদ্ধারের জন্ম সমাগত হইবেন: তিনি আবার তাঁহার জীবনের একমাত্র উপাস্ত দেবতা রামচন্দ্রের বদন দর্শন করিতে পারিবেন, আবার রামচন্দ্রের বক্ষে মস্তক রাখিয়া তিনি নারীজন্ম সার্থক করিবেন। এক এক সময়ে তাঁহার প্রাণভ্যাগ করিবার ইচ্ছা হইত, কিন্তু আশা তাঁহাকে সে পথে যাইতে দিত না। দশ মাস অতীত হইয়াছে; এখনও চুইমাস আছে। কে বলিতে পারে, এই ছুইমাসের মধ্যে রামচন্দ্র তাঁহার উদ্ধার করিবার জন্ম লক্ষায় উপস্থিত হইবেন না। এই দুই মাসের মধ্যেও যদি রামচন্দ্র না আসেন, তাহা হইলে তখন প্রাণত্যাগ করা ব্যতীত উপায় নাই। রামচন্দ্রের মূর্ত্তি ধ্যান করিতে করিতে তখন তিনি প্রাণত্যাগ করিবেন, ইহাই তাঁহার সকলে হইল।

এই সময়ে একদিন প্রভাত হইবার পূর্বের সীতাদেবী দেখিলেন যে, অশোকবনের বৃক্ষগুলিতে যে সকল পক্ষী রাত্রিকালে অবস্থান করিতেছিল, তাহারা কলরব করিয়া স্থানাস্তরে চলিয়া যাইতে লাগিল। অকস্মাৎ বনের মধ্যে কেহ সমাগত হইয়াছে, নতুবা এরূপ ঘটিবে কেন ? সীতাদেবী মনে করিবেন, হয় ত মায়াবী রাক্ষসগণ তাঁহার ক্ষয় আবার

কি আয়োজন করিতেছে। ঐ নবাগত জীব আর কেহই নহেন, হনুমান্।

হনুমান্ ধীরে ধীরে সীতার অলক্ষিতে অথচ সীতাকে দেখিতে পাওয়া যায় এমন একটি বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া সীতাকে দেখিতে লাগিলেন। হনুমান্ পূৰ্ববিদিন লঙ্কায় উপস্থিত হইয়াছেন এবং সমস্ত রাত্রি ছদ্মবেশে লঙ্কার ঘরে ঘরে সীতা-দেবীর অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্তু কোন স্থানেই এমন কোন রমণীকে দেখিতে পান নাই, যাহাকে সাতা বলিয়া তিনি মনে করিতে পারেন। যদিও ইতঃপূর্ব্বে তিনি কখনও সাতাকে দর্শন করেন নাই, কিন্তু রাম-লক্ষ্মণের নিকট সীতার বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার মনে যে ধারণা হইয়াছিল, তাহার সহিত কোন রনণীর আকৃতিই মিলিল না। এই প্রকারে ভ্রমণ করিতে করিতে রাত্রিশেষে হনুমান্ অশোকবনে প্রবেশ করিলেন এবং দূর হইতে দেখিলেন যে, একটী রমণী ধূলিশয্যায় আলুলায়িত-কেশে পতিতা রহিয়াছেন; তাঁহার বদন মলিন, শরীর অস্থি-চর্ম্মসার; কিন্তু তাহারই মধ্য হইতে অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বাহির হইতেছে। হনুমান্ বুঝিলেন, এই রমণীই সীতা। তবুও বিশেষ-ভাবে অবগত হইবার জন্ম তিনি নিকটবন্ত্রী বৃক্ষশাখায় উপবিষ্ট হইয়া সাতাকে দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার নিকটবন্তী হইবার স্থযোগ পাইলেন না, কারণ রাবণের আদেশ অনুসারে চেড়ীগণ সর্ববদা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া বসিয়া থাকে. এমন কি রাত্রিকালেও দলে দলে চেড়ীরা তাঁহার প্রহরীর কার্য্য

করিয়া থাকে। হনুমান্ সেদিন আর সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইবার স্থযোগ পাইলেন না, রুক্ষের মধ্যে লুকাইয়া সমস্ব দিন কাটাইয়া দিলেন। প্রদিন প্রাতঃকালে তিনি দেখিলেন যে, রাবণ বহুসংখ্যক স্থন্দরী-পুরনারী-বেষ্টিভ হইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি জানকীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জানকি, তুমি আর কতদিন এমন ভাবে থাকিবে 🕈 তুমি এমন করিয়া আর ধরাতলে শয়ন, উপবাস ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া থাকিও না। আমি আমার সমস্ত ঐশ্বর্যা ও বিপুল রাজ্য ভোমাকে অর্পণ করিতেছি; তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও। আমার মত ভুবনবিজয়ী আর কেহ পৃথিবীতে নাই। তপস্থা, বল, বিক্রম, ধন, জন, কিছুতেই সন্ন্যাসী রাম আমার সমকক নহে। আর তাহার স্থায় সামান্ত মানবের সাধ্যও নাই যে, এই তুক্তর সাগর অভিক্রম করিয়া এখানে উপস্থিত হয়। আর এখানে উপস্থিত হইলেই বা কি। তাহার স্থায় সহস্র সহস্র রামেরও সাধ্য নাই যে. আমার হস্ত হইতে ভোমাকে উদ্ধার করে। এই সমস্ত ভাবিয়া দেখিয়া তুমি মন স্থির কর।"

সীতাদেবী রাবণের এই কথা শুনিয়া বলিলেন, "রাক্ষস, তোর অভাষ্ট সিদ্ধ হইবে না। তুই আমাকে কিছুতেই এখানে রাখিতে পারিবি না। তুই এখনও বুঝিতে পারিস্ নাই যে, আমি কে? তোর ঐশর্য্যে, তোর রাজ্ঞতে আমি পদাঘাত করি। এখনও যদি ভাল চাস্, তাহা হইলে রামের চরণে আমাকে ফিরাইয়া দিয়া ক্ষমা প্রার্থনা কর্। রামচন্দ্র পরম ক্ষমাশীল; তোর এই মহাপাপও তিনি ক্ষমা করিবেন। নতুবা আমি বলিতেছি, তোর আর রক্ষা নাই। আমি দিব্য-চক্ষে দেখিতে পাইতেছি, তোর মরণের দিন ক্রমেই নিকটবর্ত্তী হইতেছে; মহাবার রামচন্দ্র তোর শাস্তি-বিধানের ভ্রন্থ শীঘ্রই এখানে আসিবেন; তখন আর কিছুতেই আজুরক্ষা ক্রিতে পারিবি না। আমি অভিশাপ প্রদান করিতেছি, তোর এই পুরী ধ্বংস হইয়া যাইবে।"

সীতার এই সকল কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধভরে সে স্থান পরিত্যাগ করিলেন: চেড়াগণও তখন রাবণের অনু-গমন করিল। সাতাদেবীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার এই স্থুন্দর সময় বুঝিয়া হনুমান্ বৃক্ষ হইতে অবতীর্ণ হইয়া সাতা-দেবীর সম্মুখে গমন করিলেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার চরণ-বন্দনা করিলেন। সাতা প্রথমে মনে করিলেন, বুঝি কোন মায়াবী রাক্ষস বানরের বেশ ধারণ করিয়া ভাঁহাকে চলনা করিতে আসিয়াছে; কিন্তু হনুমান্ যখন রাম-লক্ষ্মণ সন্তক্ষে সমস্ত কথা একে একে নিবেদন করিলেন এবং সীতাদেবীর প্রত্যয়ের জন্ম রামপ্রদত্ত অঙ্গুরীয়ক সীতার হস্তে প্রদান করিলেন, তখন সীতার মনে আর কোন সম্পেহ থাকিল না। তিনি ক্রন্দন করিতে করিতে রাম-লক্ষ্মণ সম্বন্ধে কত কথা হনুমান্কে জিজ্ঞাসা করিলেন। হনুমান্ও সকল কথার উত্তর मिए नांशित्नन। व्यवस्थाय श्नुमान् वनित्नन, "मा, व्यापनि यनि

আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে আপনাকে আমার পৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া এখনই এ স্থান ত্যাগ করি।" হনুমানের কথা শুনিয়া দীতা বলিলেন "বাছা, রামচন্দ্রের চরণ দর্শন করিবার জন্ম আমি এতদূর ব্যপ্র হইয়াছি যে, তোমার প্রস্তাবে এখনই সম্মত হইতে ইচ্ছা হইতেছে। পরস্তু বাছা, তুমিই বল, আমার কি পরপুরুষ স্পর্শ করা কর্ত্তব্য ? যদিচ তুরাত্মা রাবণ আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল; কিন্তু তখন আমার কোন শক্তিই ছিল না। ইচ্ছা করিয়া আমি পরপুরুষ স্পর্শ করিতে পারিব না। তুমি রামচন্দ্রকে এই কথা বলিও, তিনি যেন স্বয়ং আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যান।"

সীতার এই কথা শুনিয়া হনুমানের মনে অতিশয় ভক্তির উদয় হইল; তিনি বুঝিলেন যে, সীতার ভায় পতিপরায়ণা—সাধ্বা ভূমগুলে আর নাই। হনুমান্ তথন সীতাদেবীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন, অনর্থক সময় নই করিতে তাঁহার ইচছা হইল না। যত শীঘ্র সীতার সংবাদ রামকে দিতে পারেন, ততই ভাল মনে করিয়া হনুমান্ সেই দিনেই লক্ষাত্যাগের সক্ষম্প করিলেন। রামের প্রত্যয় জন্মাইবার জন্ম সীতাদেবী আপনার মস্তক হইতে একটা চূড়ামণি উন্মোচন করিয়া হনুমানের হস্তে দিলেন। হনুমান্ এই অভিজ্ঞান লইয়া অশোকবন হইতে বাহির হইলেন। তাঁহার মনে হইল যে, এভদূরে আসিয়া রাবণের শক্তিপরীক্ষা না করিয়াই চলিয়া যাওয়া সক্ষত হইবেনা! তথন তিনি অশোকবন ভগ্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

বনভঙ্গের সংবাদ পাইয়া রাক্ষসগণ দলে দলে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্ম অশোকবনে উপস্থিত হইল। হনুমান্ সকলকেই পরাজিত করিলেন। শেষে তিনি মনে করিলেন যে. একবার রাবণের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ভাল হয়। এই সময়ে রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ তাঁহার দমন করিবার জন্ম উপস্থিত হইল। হনুমান্ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন। তখন রাক্ষসগণ ভাঁহাকে বাঁধিয়া রাবণ-সম্মুখে উপস্থিত করিল। হনুমান্ রাবণ-সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনাকে রামের দৃত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিলেন এবং সীতাকে রামের হস্তে সমর্পণ করিয়া বিপশ্মক্ত হইবার জন্ম রাবণকে উপদেশ দান করিলেন। রাবণ ক্রন্ধ হইয়া হনুমানের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রদান করিলেন ; কিন্তু তাঁহার কনিষ্ঠভাতা ধর্মপ্রাণ বিভীষণ ও পারিষদ্গণ বলিলেন যে, দূত অবধ্য; তাহাকে বধ করিতে নাই। রাবণ তখন হনুমান্কে বিক্বতাঙ্গ করিয়া তাড়াইয়া দিবার আদেশ দিলেন ৷ রাক্ষসগণ হনুমানের লাঙ্গুলে তৈলসিক্ত বন্ধ জডাইয়া তাহাতে অগ্নিসংযোগ করতঃ তাঁহাকে ছাড়িয়া দিল। অগ্নি জ্লিয়া উঠিলে হনুমান্ এক লক্ষে একখানি গৃহের চূড়ায় উপবিষ্ট হইলেন। সেই গৃহে যেই অগ্নি সংযোগ হইল, তখন তিনি গৃহাস্তরে গমন করিলেন। ইহাতে লঙ্কার অনেক গৃহ জ্বলিয়া উঠিল ; চারিদিকে হাহাকার পড়িয়া গেল ; দেখিতে দেখিতে স্থন্দর স্থন্দর গৃহগুলি ভস্মসাৎ হইয়া रान । श्नूमान् उथन व्यागकवान गमनशृक्वक मोजापनियोदक

প্রণাম করিয়া রাম-লক্ষ্মণের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন এবং অনতিবিলম্বে রাম-লক্ষ্মণসমীপে উপস্থিত হইয়া সীতার প্রদন্ত অভিজ্ঞান প্রদান করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। তখন রাবণ-বধের জন্ম সৈন্সসমাবেশ হইতে লাগিল। বানরসৈন্স সমুদ্রতীরে সমবেত হইল। সাগর-বন্ধনের আয়োজন হইতে লাগিল।

## ষষ্ঠ অধ্যায়

চেফার অসাধ্য কিছুই নাই। রামচন্দ্রের অনুগত বানর-সৈম্মগণ সমুদ্র-বন্ধন আরম্ভ করিল। নানাস্থান হইতে বৃক্ষ-প্রস্তর সকল সংগ্রহ করা হইতে লাগিল; বানরগণ মহা-উৎসাহে সাগর-বন্ধন করিতে লাগিলেন।

রাম ও লক্ষ্মণ অগণিত বানরসৈক্য লইয়া সমুদ্রের অপর তীরে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সমুদ্রবন্ধন আরম্ভ হইয়াছে, এ সংবাদ লঙ্কায় পৌছিলে সকলেই চিস্তিত হইলেন। বানর-গণ যে কেমন সাহসী, তাহা রাক্ষসদিগের জানিতে বাকী ছিল না ; হনুমান্ একাকী লঙ্কার কি গ্রুরবস্থা করিয়াছিলেন, তাহাও কেহ ভূলিতে পারে নাই। স্থুতরাং রামচন্দ্রের লঙ্কায় আগ-মনের সংবাদ পাইয়া সকলেই কর্ত্তব্য অবধারণের জন্ম রাজ-সভায় সমবেত হইলেন। রাবণ তাঁহাদের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা কুতাঞ্জলিপুটে বিনয়নত্র বচনে বলি-লেন "মহারাজ, রামচন্দ্রকে সামান্য শত্রু মনে করিয়া উপেক্ষা করিবেন না। সীতাদেবীকেও সামান্তা মানবী মনে করিবেন না। যে রামচন্দ্র একাকী খর ও দূষণকে নিধন করিয়াছেন, যে রামচন্দ্র মহাবীর বালীকে বধ করিয়াছেন, যে রামচন্দ্র সন্ন্যাসী হইয়াও প্রবল বানরসৈশ্য সংগ্রহ করিয়া সমূদ্রের অপর তীরে উপস্থিত হইয়াছেন, যে রামচন্দ্রের আদেশে

সমুদ্রবন্ধন আরম্ভ হইয়াছে এবং অত্যল্প কালের মধ্যেই শেষ হইবে, সে রামচন্দ্রের সহিত শক্রতা করিলে বিশেষ অনিষ্ট হইবে। অতএব আমাদের নিবেদন, আপনি সীতাকে রামের হস্তে প্রদান করিয়া তাঁহার সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হউন; ঘোর অনিষ্টপাত হইতে লঙ্কাকে রক্ষা করুন।"

রাবণ ধীরভাবে সমস্ত কথা শ্রাবণ করিয়া বলিলেন, "এ পৃথিবাতে আমি কখনও কাহারও নিকট পরাজয় স্বাকার করি নাই। সামান্ত মানবের কথা দূরে থাকুক, স্বর্গের দেবগণও আমার ভয়ে কম্পিত-কলেবর; আমি কি ভিখারী রামের ভয়ে ভাত হইয়া জানকীকে তাহার হস্তে সমর্পণ করিব? আমি কি প্রাকৃত জনের মত একটা মানুষের নিকট কর্যোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিব? তাহা কিছুতেই হইবে না। তোমরা আশ্বস্ত হও; আমি দেখিতে দেখিতে বানরসৈন্ত সহ রাম ও লক্ষমণকে মুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিব।"

তখন বিভাষণ বিনয়নম বচনে বলিলেন, "মহারাজ, আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভাতা, পরমপৃজনীয়—গুরুজন। আপনি আমার অপেকা সর্ববাংশে শ্রেষ্ঠ। আপনাকে কোন কথা বলিতে যাওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতার পরিচায়ক। কিন্তু বর্তুমান ক্ষেত্রে আপনি স্থিরচিত্তে সমস্ত কথা চিন্তা করিতে পারিতেছেন না। আপনি ডপস্থিত ব্যাপারকে সামান্ত মনে করিবেন না। আপনি বৃদ্ধিমান্ হইয়াও অবিবেচকের তার কার্য্য করিবেন না। এখনও আত্মীয় বন্ধুগণের সংপ্রামর্শ

গ্রহণ করুন। আপনার বিবেচনার ক্রটীতে এই সোণার লক্ষা ছারখার হইয়া যাইবে; আমরা সবংশে নিহত হইব। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে কেহই সমর্থ হইবেন না। এখনও সময় আছে; রামচন্দ্রের হত্তে সীতাদেবীকে সমর্পণ করিয়া তাঁহার সহিত মিত্রতা করুন, নতুবা সর্ববনাশ স্থানিশ্চত।"

বিভাষণের কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বিয়া উঠিলেন; বিভাষণের প্রতি নানা দুর্ববাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। অবশেষে বলিলেন, "তোর যদি এত ভয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুই এ রাঙ্গপুরী হইতে চলিয়া যা; সেই ভিখারী রামের দাসত্বে জীবন অতিবাহিত কর।"

বিভীষণ বলিলেন "পতন-সময়ে সকলেরই বুদ্ধিশ্রংশ হইয়া থাকে; আপনারও তাহাই হইয়াছে। আপনার দোষেই এই সোণার লঙ্কা ছারখারে যাইবে। আপনার বংশে বাতি দিবার জন্ম কেছ রহিবে না।"

এই কথা শুনিয়া রাবণ ক্রোধে আত্মহারা হইলেন এবং
বিভীষণকে পদাঘাত করিয়া রাজসভা হইতে দুর করিয়া
দিলেন। বিভীষণ তখন সমুদ্র পার হইয়া রামের শরণাগত
হইলেন এবং সমস্ত কথা নিবেদন করিলেন। রামচন্দ্র
বিভীষণের স্থায় মিত্র লাভ করিয়া বুঝিলেন যে, ভগবান্
তাঁহার উপর প্রসন্ধ হইয়াছেন, নতুবা তাঁহার অদৃষ্টে এমন
পরম-উপকারী মিত্রলাভ হইবে কেন? বিভীষণ যেমন

রামের প্রতি অনুরক্ত হইলেন, তাঁহার স্ত্রী সরমা ও কল্যা কলা পূর্বব হইডেই সীতাদেবীর প্রতি তেমনই অমুরক্তা হইয়াছিলেন। এই রক্ষঃপুরে সরমা সীতার একমাত্র অবলম্বন ছিলেন। সীতা যখন রামচন্দ্রের শোকে অধীরা হইতেন, তখন সরমাই নানা প্রকার আশা প্রদান করিয়া তাঁহাকে সাস্ত্বনা প্রদান করিতেন: রাবণ যখন সীতার প্রতি চুর্ববাক্য প্রয়োগ করিতেন, তখন সরমা তাঁহার চুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেন। সরমা যখন অবকাশ পাইতেন. তখনই সীতার নিকট আগমন করিতেন এবং নানা গল্প করিয়া সীতার চিত্তবিনোদনের চেফা করিতেন। এতদ্বাতীত ত্রিজটা নাম্মী এক রাক্ষসীও সীতার মধুর ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অনুরক্তা হইয়াছিল ৷ রাবণ এই ত্রিজটার উপরই সীতার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। ত্রিজটা যথাসাধ্য সীতার সেবা করিত, কোন দিন সে কোন প্রকার রূঢ় ব্যবহার বা তুর্ববাক্য প্রয়োগ করে নাই। সরমা ও ত্রিজটা যখন যে সংবাদ পাইত, ভাহাই তৎক্ষণাৎ সীভার গোচর করিত। সীতা যখন সরমার মুখে বিভীষণের অপমান ও তাঁহার রামের শরণাপন্ন হইবার কথা শুনিলেন, তখন তাঁহার হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হইল: তিনি মনে ভাবিলেন যে, এতদিনে তাঁহার উদ্ধারের পথ হইল এবং রামচন্দ্র ও লক্ষ্মণ বিভী-ষণের সাহায্যে অনেক বিপদ হইতে অনায়াসে মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন।

এদিকে অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সাগরবন্ধন শেষ হইল।
সৈন্তাগণ লক্ষার দ্বারে উপস্থিত হইলে রামচক্র রাজাচিত
নিয়ম অনুসারে বালীর পুত্র অঙ্গদকে দৌত্য-কার্য্যে নিষুক্ত
করিয়া রাবণের নিকট প্রেরণ করিলেন। অঙ্গদ রাবণের সভায়
উপস্থিত হইয়া সীতাকে প্রত্যর্পণ অথবা যুদ্ধ এই চুইয়ের অন্ততর
প্রস্তাব গ্রহণ করিবার জন্য রাবণকে বলিলেন। রাবণ
সীতাকে ক্ষিরাইয়া দিবার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না;
যুদ্ধ অবশ্যস্তাবী বলিয়া দূতকে বিদায় প্রদান করিলেন। অঙ্গদ
রামচন্দ্রের শিবিরে উপস্থিত হইয়া সমস্ত কথা নিবেদন
করিলেন। তখন চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল।
বানরসৈন্যের কোলাহলে লক্ষা প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল।
লক্ষার অধিবাসির্দদ বুঝিল যে, যুদ্ধ অনিবার্য্য, রাবণের ধ্বংস
কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

মহারাজ রাবণ তখন পাত্রমিত্র সভাসদ লইয়া পরামর্শ করিতে বসিলেন। বহু বাদাসুবাদের পর এই স্থির হইল ষে, মায়াবলে রামের ছিন্নমুগু ও শরাসন প্রস্তুত করিতে হইবে। সেই মুগু ও শরাসন সীতাকে দেখাইলে সীতা রামের আশা পরিত্যাগ করিয়া রাবণকে আত্মসমর্পণ করিবে; এবং এই সংবাদ রামের কর্ণগোচর হইলে, হয় তিনি মনের ত্বংখে প্রাণত্যাগ করিবেন, অথবা অসতীর উদ্ধার নিম্প্রয়োজন মনে করিয়া লক্ষা ছাড়িয়া চলিয়া যাইবেন। তাহা হইলে বিনা যুদ্ধেই রাবণের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। অমাত্যগণ ইহাতে

সম্মতি প্রদান করিলে রাবণ স্বয়ং রামের ছিন্নমুগু ও শরাসন লইয়া সীতার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে ঐ মৃশু ও শরাসন দেখাইলেন। সীতা ঐ মায়ামুগুকেই রামের প্রকৃত মুগু মনে করিয়া স্বামীশোকে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরে চেডনালাভ করিয়া পাগলিনীর স্থায় রাবণকে বলিলেন "ওরে ছুরাশয়, তুই কি করিয়াছিস্ ! তুই সত্যসত্যই এত– দিনে আমাকে অনাথা করিলি! আমি তোকে অভিশাপ দিব না। তুই যে কার্য্য করিয়াছিস্, তাহার ফল তোকে ভোগ করিতে হইবে! তুই কি মনে করিয়াছিস্ আমি এখন তোর হস্তে আত্মসমর্পণ করিব ? সে কথা তুই মনেও স্থান দিস্ না। আমি এই দণ্ডেই প্রাণত্যাগ করিয়া স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া যাইব।" রাবণ যাহা মনে করিয়া এই মিখ্যা ব্যাপারের অমুষ্ঠান করিলেন, তাহা সফল হইল না দেখিয়া, সেই দিনই সীতার প্রাণবধ করিবেন বলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। সাতাদেবা স্বামীশোকে অধীরা হইয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

রাবণ চলিয়া গেলে, সরমা ক্রতগতি সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং সীতাকে নিভাস্ত শোকাকুলা দেখিয়া বলিলেন "দেবি, আপনি এতদিন এই রাক্ষসপুরে বাস করিয়াও এখানকার মায়ার খেলা বুবিতে পারিতেছেন না ? আপনি কি জন্ম শোক করিতেছেন ? পৃথিবীতে এমন কে আছে যে রামচক্রের প্রাণবধ করিতে পারে ? রাক্ষসরাক্ত আপনাকে

ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিবার জন্ম নায়ামুগু প্রস্তুত করাইয়া-ছেন। দেবি, ঐ শুমুন বানর-শিবির হইতে জয়ধ্বনি হইতেছে, বানর-সৈন্ম যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হইতেছে। ইহা শুনিয়াও কি আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না যে, রামচন্দ্রের কোন অমক্ষল হয় নাই ? আপনি আশ্বস্তা হউন।" সরমার কথা শুনিয়া সীতাদেবী আশ্বস্তা হইলেন, তাঁহার ভ্রম দূর হইল।

রাবণ দেখিলেন, যুদ্ধ ব্যতীত উপায় নাই। তখন রাক্ষসসৈশ্য যুদ্ধের জন্য সচ্জিত হইতে লাগিল। বড় বড় রাক্ষসবীর যুদ্ধধাত্রার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। তাহার পরই
লঙ্কাকাণ্ড আরব্ধ হইল, —প্রতিদিন ভীষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল।
বানর ও রাক্ষসের রক্তে নদী বহিতে লাগিল; রণস্থল মৃতদেহে
আচ্ছন্ধ হৈতে লাগিল। রাক্ষস-পক্ষের যিনি যুদ্ধে গমন
করেন, তিনি আর ঘরে ফিরিয়া যাইতে পারেন না; কেবল
রাবণ ও তাঁহার বীরপুক্র ইন্দ্রজিৎ কখনও বা পরাজিত হইয়া
লঙ্কায় প্রবেশ করেন, কখনও বা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গৃহে
প্রতিগমন করেন। একদিন ইন্দ্রজিৎ ভয়ানক যুদ্ধ করিয়া
রাম ও লক্ষমণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়া ফেলেন; কিন্তু
বানরগণের চেন্টায় তাঁহারা মৃক্তিলাভ করেন।

রাক্ষসদিগের মধ্যে যত বড় বড় বীর ছিলেন, একে একে সকলেই যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিতে লাগিলেন; কুস্ত, নিকুস্ত, অতিকায়, মকরাক্ষ, বীরবান্ত, কুস্তকর্ণ প্রভৃতি মহাবীর সকল এই যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন! রাবণ তখন বুঝিতে পারিলেন যে, এ কালসমরে কাহারও পরিত্রাণ নাই; রাবণবংশ ধ্বংস করিবার জ্বস্তুই তিনি কুক্ষণে সীতাদেবীকে লক্ষায়
আনিয়াছেন। কিন্তু এখন অনুশোচনা বৃথা; তিনি নিজের
বৃদ্ধির দোষে, প্রবৃত্তির মোহে মুগ্ধ হইয়া যে পাপকার্য্যের
অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাহার ফল তাঁহাকে ভোগ করিতেই
হইবে। এখন আর রামের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার
সময় নাই; এখন এই মহাসমরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেই হইবে।

এদিকে ধানর-সৈন্য দেখিল যে. সকলের সহিতই যুক্কে তাহারা জয়ী হইতেছে. কেবল ইন্দ্রজিতের সহিতই তাহারা হারিয়া যাইতেছে। ইন্দ্রজিৎ শত্রুবিজয়ী হইবার জব্য লক্ষার মধ্যে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই যজ্ঞে আহুতি প্রদানের পর তিনি যেদিন সমর-প্রাঙ্গণে অবতীর্ণ হইবেনু সেদিন কাহারও সাধ্য হইবে না যে তাঁহাকে পরাজিত করে। এই সংবাদ অবগত হইয়া একদিন গোপন-ভাবে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ তখন যজ্ঞকার্য্যে ব্যস্ত সেখানে যে লক্ষ্মণ বা বিভীষণ প্রবেশ করিতে পারিবেন, এ কথা তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। তাঁহার নিকট তখন অন্ত্রশন্ত্রও ছিল না। এই অসহায় অবস্থায় লক্ষণকে দেখিয়া তিনি শক্ষিত হইলেন। লক্ষ্মণ তাঁহাকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিলেন: নিরম্ভ ইন্দ্রক্তিৎ যতক্ষণ পারিলেন, ততক্ষণ একাকী বিপুলবিক্রমে যুদ্ধ করিলেন। অবশেষে সেই যজ্ঞাগারেই তাঁহার দেহাবসান হইল; লঙ্কার একমাত্র অবলম্বন ইন্দ্রবিজয়ী মহাবীর মেঘনাদ এতদিন পরে লক্ষ্মণের হস্তে নিহত হইলেন।

মেঘনাদবধের সংবাদ পাইয়া রাবণ ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, লক্ষ্মণের রক্তে তিনি আজ পুত্রশোক নির্বাপিত করিবেন। সৈশ্য সকল দলে দলে সজ্জিত হইল: বড় বড় সেনাপতি আজ রাবণের অমুগমন করিল। এ দিনে যে ভয়ানক যুদ্ধ হইল, তাহার তুলনা হয় না। এই যুদ্ধে রাবণ-নিক্ষিপ্ত শক্তিশেলে লক্ষ্মণ ধরাশায়ী হইলেন। রাক্ষসদল প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিয়া ল**ন্ধা**য় প্রবেশ করিল। বানর-শিবিরে হাহাকার উপস্থিত হইল; রামচন্দ্র লক্ষ্মণের শোকে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বানরদলের মধ্যে স্থাষেণ চিকিৎসা-বিভায় অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি বলিলেন, "এই রাত্রির মধ্যে কেহ বদি বিশল্যকরণী লতা আনিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে আমি ঠাকুর লক্ষাণের প্রাণরক্ষা করিতে পারি।" বিশল্যকরণী যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না; বছদূরে গন্ধমাদন পর্ববতে সেই লতা পাওয়া যায়। কাহার সাধ্য যে এই রাত্রির মধ্যে সেই লতা লইয়া আসে! যাহা সকলের অসাধ্য, তাহা প্রভুক্ত হনুমানের সাধ্য। হনুমান্ বলিলেন, "আমি, গন্ধমাদন পর্বত হইতে বিশলাকরণী আনিব।" প্রবনন্দন তখন

পবনবেগে গন্ধমাদন পর্বতের উদ্দেশে চলিয়া গেলেন। একে অন্ধকার রাত্রি, তাহাতে সেই লতা তাঁহার অপরিচিত। হনুমান্ তথন গন্ধমাদন পর্বতে যে সমস্ত লতা দেখিলেন, গাছপাথর শুদ্ধ তৎসমস্ত লইয়া রাত্রির মধ্যেই লঙ্কায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বৈজ্ঞরাজ তথন তাহারই মধ্য হইতে বিশল্যকরণী বাছিয়া বাহির করিলেন এবং তাহার রসের দ্বারা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া লক্ষ্মণের নাসারদ্ধে, প্রবেশ করাইয়া দিলেন এবং সর্ববাঙ্গে প্রলেপ দিলেন। দেখিতে দেখিতে লক্ষ্মণ সংজ্ঞালাভ করিলেন; বানর-সৈত্যমধ্যে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল। রাবণ এই জয়ধ্বনির কারণ অনুসন্ধান করিয়া অবগত ২ লেন যে, শক্তিশেলে মৃত লক্ষ্মণ পুনরায় জীবিত হইয়াছেন। তথন তিনি বুঝিলেন, এ সংগ্রামে আর তাঁহার নিস্তার নাই।

এইবার শেষ যুদ্ধ। এ ভ্যানক যুদ্ধের বর্ণনা করা অসম্ভব। রাবণ আজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, হয় রামচন্দ্র আজ যুদ্ধন্দেত্রে জীবন বিসর্জ্জন দিবেন, আর না হয় তিনিই প্রাণত্যাগ করিবেন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রাম ও রাবণ উভয়েই যুদ্ধ-বিভায় বিশারদ। বহুক্ষণ যুদ্ধের পর রাবণ জীবন বিসর্জ্জন দিলেন। বিভীষণ জ্যেষ্ঠ জাতার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিতে লাগিলেন। অবশেষে অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া বথারীতি সম্পাদিত হইল। তখন সকলে দেখিল

"এক লক্ষ পুত্ৰ যার সওয়া লক্ষ নাতি; এক জন নাই তার বংশে দিতে বাতি।"

## সপ্তম অধ্যায়

লঙ্কার অধিপতি রাবণ কুকর্ম্মের ফল পাইলেন। বানর-গণ জয়োল্লাসে মগ্ন হইল। তখন রমাচন্দ্র হনুমানকে বলিলেন, "বৎস, এই লঙ্কাবিজয়ে তুমিই আমার প্রধান সহায়। তুমিই প্রথমে আমাকে সীতার সংবাদ প্রদান করিয়াছিলে। তোমারই বারত্বে ও তোমারই দ্য়ায় আমি প্রাণাধিক লক্ষ্মণকে ফিরাইয়া পাইয়াছি। এই বানর-সৈম্মদলের মধ্যে তুমিই একমাত্র সীতার পরিচিত। অতএব তুমিই অভ রাবণ-বধের সংবাদ সর্ববাগ্রে সীতাকে প্রদান করিবার জন্ম গমন কর।" হনুমান্ এই আদেশেরই অপেকা করিতেছিলেন। তাঁহার এক একবার মনে হইতেছিল, ছুটিয়া যাইয়া এই সংবাদ সীতাদেবীকৈ প্রদান করিয়া আসেন। কিন্তু তিনি রামের দাস ; প্রভুর অনুমতি গ্রহণ করিয়াই তিনি সীতার অন্বেষণে বহির্গত হইয়াছিলেন: এখন প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাঁহার অশোকবনে গমন কর্ত্তব্য নহে, মনে করিয়াই তিনি এতক্ষণ নিরস্ত ছিলেন। এক্ষণে রামের আদেশ শ্রবণমাত্রই তিনি হৃষ্টচিত্তে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন। আৰু আর তাঁহার ভয় নাই, আজ আর তাঁহার সঙ্কোচ নাই। আজ যে সংবাদ লইয়া তিনি জানকীর নিকট গমন করিতেছেন, তেমন সংবাদ-বহনের ভার তাঁহার উপর কেহ কখন প্রদান করে নাই।

হনুমান্ বায়ুগতিতে সীতাদেবীর নিকট উপস্থিত হইয়া রাবণ-বধের সংবাদ তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রামচন্দ্র যে তাঁহার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাও নিবেদন করিলেন। সাতাদেবী হর্ষোৎফুল্লহৃদয়ে হনুমানকে আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন, "বৎস, আজ তুমি আমাকে যে সংবাদ প্রদান করিলে, তাহার জন্ম স্পাগরা ধরার অধীশ্বরত্ব তোমাকে প্রদান করিবার শক্তি যদি আমার থাকিত, তাহা হইলে তাহাও প্রদান করিলে আমার আশা মিটিত না। বৎস, তোমার এ সংবাদের প্রতিদান নাই। অশোকবনবাসিনী চিরত্বঃথিনী সীতা আজ তোমাকে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিতেছে।"

হনুমান্ বলিলেন, "মা, ইহার অধিক পুরস্কার এ জগতে কি আছে, তাহা ত আমি জানি না। আশীর্বাদ কর, যেন কায়মনোবাক্যে তোমাদের চরণ-সেবা করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি!" তাহার পর হনুমান্ বলিলেন, "মা, আমার একটী প্রার্থনা আছে। যে সমস্ত রাক্ষসী এতদিন তোমাকে নানা কট্ট দিয়াছে, আমি তাহাদের শান্তিবিধান করিতে চাই।" হনুমানের এই প্রার্থনা শুনিয়া সীতাদেবী বলিলেন, "বৎস, যাহারা রাজার আশ্রিত ও বশ্য, যাহারা অন্যের আদেশে কার্য্য করে, সেই সমস্ত আজ্ঞামুবর্ত্তিনী দাসীর প্রতি কে কুপিত হইতে পারে? আমি অদৃষ্টদোষ ও পূর্ব্ব চুক্কৃতিনিবন্ধন এইরূপ লাঞ্ছনা সহিয়াছি। বলিতে কি, আমি

স্বকার্য্যেরই ফলভোগ করিয়াছি। অতএব তুমি উহাদিগকে বধ করিবার কথা আমায় আর বলিও না। আমার এইটী দৈব গতি। ইহারা রাবণের আজ্ঞাক্রমে আমায় তর্জ্জন গর্জ্জন করিত। যাহারা অস্তোর প্রেরণায় পাপাচরণ করে, প্রাক্ত ব্যক্তি তাহাদের প্রত্যপকার করেন না। ধরিতে গেলে, সকলেই অপরাধ করিয়া থাকে; স্থতরাং সর্ববত্র ক্ষমা করা উচিত।"

সীতার এই উপদেশপূর্ণ বাক্য শ্রেবণ করিয়া হনুমান্ বলিলেন "মা, আমি অপ্লবুদ্ধি; না বুঝিয়া একটা কথা বলিয়াছি, অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। এক্ষণে যদি অমুমতি করেন, তাহা হইলে আমি রামচন্দ্রের নিকট গমন করিয়া আপনার কুশল নিবেদন করি এবং অভই আপনাকে শ্রীরামচন্দ্রের নিকট লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করি।"

সীতাদেবী বলিলেন, "বংস, তুমি প্রভুর চরণে আমার প্রণাম এবং লক্ষমণ ও অস্থান্ত বীরগণকে আমার আশীর্বাদ জানাইও। প্রভুকে বলিও, তাঁহার চরণ দর্শন করিবার জন্ম আমার এমন ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছে যে, আমার অপুমাত্র বিলম্ব সহিতেছে না।"

হনুমান্ তখন সীতাদেবীর চরণে প্রণাম করিয়া আশোকবন হইতে বহির্গত হইলেন, এবং রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া সীতাদেবীর কুশলবার্ত্তা নিবেদন করিলেন। সীতাদেবী যে রামের শ্রীচরণ দর্শন করিবার জন্ম বিশেষ উৎকণ্ঠিতা হইয়াছেন, হনুমান সে কথাও বলিলেন। রামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া চিস্তিতভাবে বলিলেন, "বন্ধু বিভীষণ, সীতাকে এই স্থানে আনয়ন করিবার জন্ম তোমাকেই অশোককাননে গমন করিতে হইতেছে। তুমি তাঁহাকে আমার আশীর্বাদ জ্ঞাপন করিয়া এই স্থানে লইয়া আইস।" এই কথা বলিয়াই রামচন্দ্র পুনরায় চিস্তামগ্ন হইলেন। কেহই রামচন্দ্রের এ প্রকার ভাবাস্তরের কারণ অবধারণ করিতে পারিলেন না।

বিভীষণ তখন অশোককাননে গমন পূর্বক সীতাকে যথাযোগ্য অভিবাদন করিয়া রামচন্দ্রের আদেশ ব্যক্ত कतिरान । भीजारमवी शर्वा थक्न न्हामरत्र मिविकारताशरण স্বামিসন্দর্শনে যাত্রা করিলেন। শিবিকা রাম-শিবিরে উপস্থিত হইলে রামচনদ সীতাকে শিবিকার বাহিরে আগমন করিবার জন্ম অনুরোধ করিলেন। রামের এই অনুরোধ শ্রাবণ করিয়া সকলেই বিশ্বিত হইলেন। যে রাজসভায় সকলে উপস্থিত রহিয়াছেন, সেখানে সীতাকে সর্ববসমক্ষে বাহির হইবার অমুজ্ঞা-শ্রবণে কেহই রামচন্দ্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিলেন না। পতিপ্রাণা সীতা শিবিকা হইতে বাহির হইয়া রামের চরণ-বন্দনা করিলেন। রাম এতদিন পরে সীতাকে দেখিয়া কোথায় আনন্দে অধীর হইবেন এবং তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিবেন, ভৎপরিবর্ত্তে ভিনি স্থিরভাবে আসনেই উপবিষ্ট রহিলেন। সকলেই অবাক্ হইয়া রামের দিকে চাহিন্না त्रशिलन। ज्थन ताम धीरत भीरत मौजारमवीरक विललन, "প্রিয়ে জানকী! আমি কঠোর কর্ত্তব্যের অন্যুরোধে তোমার উদ্ধার-সাধনে ব্রতী হইয়াছিলাম। চুফটমতি চোর আমার সহধর্মিণীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল, তাহার অপরাধের দশুবিধান আমার কর্ত্তব্য। আমি সে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি; ছুরাচার রাবণ সবংশে নিহত হইয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছে। আমার কর্ত্তব্য শেষ হইয়াছে। তুমি এতদিন পরগুহে অবস্থান করিয়াছ; তুমি স্বামী, পিতা বা কোন আত্মীয়ের আশ্রয়ে এতদিন ছিলে না। এ অবস্থায় তোমাকে গ্রহণ করা কি কোন সৎকুলজাত পুরুষের কর্ত্তব্য ? আমি তোমাকে কেমন করিয়া গ্রহণ করিব ? কর্তব্যের অমুরোধে তোমার উদ্ধার-সাধন করিলাম, কর্তুব্যের অনুরোধেই ভোমার সংসর্গ ভ্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছি। আমার পক্ষে উপায়ান্তর নাই।" রামচন্দ্রের কণ্ঠস্বর কম্পিত হইল : তিনি অবনতবদনে বসিয়া রহিলেন।

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতাদেবী কিয়ৎক্ষণ স্থান্থতা হইলেন। অন্থ কোন রমণী স্থামীর মুখে এমন কথা শ্রবণ করিলে শোকে সংজ্ঞাশূন্যা হইতেন; কিন্তু সীতা রমণীকুলের অলঙ্কার। রামচন্দ্রের মুখে এই নিদারুণ বাক্য শুনিয়া তিনি লজ্জায় ও অপমানে ব্যথিতা হইলেন সত্য, কিন্তু বিচলিতা হইলেন না। পাতিব্রত্যের পবিত্র প্রভায় তাঁহার হাদয় প্রভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি অতি ধার ও

সংযতকণ্ঠে পতির অবনত মুখে দৃষ্টি সন্নদ্ধ করিয়া বলিলেন, "রাজন্! তোমাকে এখন আর অন্য নামে সম্বোধন করিতে পারিলাম না; ক্ষমা করিও। তুমি এখন রাজা, তুমি স্থায়ের কঠোর দণ্ড গ্রহণ করিয়া বিচারকের আসনে উপবিষ্ট ; তাই ভোমাকে 'রাজন্' বলিয়া সম্বোধন করিলাম। রাজন্! তুমি রাজার উপযুক্ত কথা বলিয়াছ ; কিন্তু তুমি স্বামীর উপযুক্ত কথা বল নাই। আমি যদি রামপ্রিয়া না হইতাম, তাহা হইলে এ দণ্ড অকাতরে, অমানবদনে গ্রহণ করিতাম। কিন্তু রাজন। আমি ত সামান্তা রমণী নহি যে, তুমি আমার উপর এই কঠোর দণ্ড বিধান করিলে। আমি রঘুকুলবধু, আমি জনক-নন্দিনী, আমি সূর্য্যবংশের অমূল্য মণি মহাবীর রামচন্দ্রের সহধর্মিণী; দগুবিধানের সময় এ কথা কি ভোমার স্মৃতি-পথে উদিত হইল না ? দুরাত্মা রাবণ আমাকে স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু আমি তখন অসহায়া। তাহার পর এই এক বৎসরকাল আমি কি ভাবে যাপন করিয়াছি, ভাহার অনুসন্ধান করা কি স্থায়পরায়ণ বিচারকের কর্ত্তব্য ছিল না ? মহারাজ দশরথের নন্দনকে কি রাজধর্ম শিক্ষা দিতে হইবে ? আর এক কথা: আমার প্রতি এই মৃত্যুদণ্ডের বিধানের পূর্বেব হে রাজন। একবার কি নিজের হৃদয়কে কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে ? রঘুকুলপতি ! আমি মৃত্যুকে ভয় করি না। যে দত্তে তুমি আমার প্রতি সন্দেহ করিয়াছ, সেই দত্তেই আমার মৃত্যুদণ্ড হইয়াছে; তবুও ষে এতগুলি কথা বলিলাম, তাহা রামচন্দ্র তখন সীতার সমীপবন্তী হইয়া বলিলেন "সাধিব, এ কার্য্য তোমারই উপযুক্ত, ইহা তোমাতেই সম্ভবে। আজ তুমি পৃথিবীর সম্মুখে যে দৃষ্টাস্ত দেখাইলে, যতদিন পৃথিবীতে মানবজাতি থাকিবে, ততদিন তোমার এই মহীয়সী কীর্ত্তি ঘোষিত হইবে। তোমারই সতীমাহাত্ম্য জগৎকে দেখাইবার জন্ম দেবগণ তোমার এই পরীক্ষা গ্রহণ করিলেন। দেবি, আমি এ ব্যাপারে নিমিন্তমাত্র।" এই বলিয়া রামচন্দ্র সীতার করধারণ করিলেন। পতিপ্রাণা সীতা তখন সমস্ত অপমান, সমস্ত কঠোর বচন ভুলিয়া গেলেন; তাঁহার হৃদয় তখন অপার্থিব আনন্দে পরিপূর্ণ ব্রুইল। তিনি রামচন্দ্রের পদ্ধূলি মস্তকে লইলেন। রাম-জানকীর এই অপূর্ব্ব মিলন দর্শনে সকলে পুনরায় জয়ধ্বনি করিলেন; স্বর্গ হুইতে দেবগণ পুষ্পার্ট্রি করিতে লাগিলেন।

তাহার পর শুভদিনে বিভীষণকে লক্ষার রাজপদে অভিষিক্ত করিয়া বানর ও রাক্ষস-সৈশ্য সমভিব্যাহারে রামচন্দ্র অযোধ্যা-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তাঁহার চতুর্দ্দশ বংসর বনবাসকাল শেষ হইয়া গিয়াছিল। রামচন্দ্র দেশে আগমন করিতেছেন শুনিয়া অযোধ্যায় আনন্দ-কোলাহল উথিত হইল। ভরত কিছুদুর অগ্রসর হইয়া রামচন্দ্রের চরণ-বন্দনা করিলেন। রামচন্দ্র তথন স্থ্যাব, বিভীষণ, হনুমান্ ও অন্যান্থ বীরগণের সহিত ভরতের পরিচয় করাইয়া দিলেন। তাহার পর রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা অন্তঃপুরে প্রবেশ

করিয়া সর্ববপ্রথমেই বিমাতা কেক্য়ীর কক্ষে গমন করিলেন। রাণী কেক্য়ী এতকাল জীবস্মৃতার স্থায় কাল্যাপন করিতেছিলেন। এক্ষণে রামচন্দ্রকে সমাগত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে পরম স্নেহভরে কোলে লইলেন; রাম, লক্ষণ ও সীতা তাঁহার চরণবন্দ্রনা করিয়া মাতা কোসল্যা ও স্থমিত্রার নিক্ট গমন করিলেন। এতদিন পরে অযোধ্যা নগরী আবার আনন্দ্রময়ী হইল। তাহার পর শুভদিনে রামচন্দ্র পিতৃসংহাসনে আরোহণ করিলেন। অযোধ্যার নরনারীগণ মহোৎসবে মগ্ন হইল।



## অফ্টম অধ্যায়

রামচন্দ্র অ্যোধ্যার রাজপদ গ্রহণ করিয়া যে ভাবে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন, তাহা দেখিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তাঁহার শাসনগুণে সমস্ত রাজ্য হৃথ ও সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইল। পৃথিবীতে আর কখনও কাহারও রাজত্বসময়ে প্রজাগণ এমন হুখে কাল্যাপন করে নাই; সেই জন্ম হুশাসনের তুলনা প্রদান করিতে হইলে লোকে এখনও বলে "এটা রামরাজ্য।" হুশাসন এবং প্রজারঞ্জনই রামচন্দ্রের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তিনি যখন-তখনই বলিতেন "প্রজা-রঞ্জনের উদ্দেশ্যে আমি সকলই করিতে পারি।" কিন্তু হার! রামচন্দ্র কি তখন স্থাপেও ভাবিয়াছিলেন যে, তাঁহার এই বাক্য একদিন সফল হইবে; একদিন সত্যসত্যই প্রজারঞ্জনের অন্থুরোধে প্রাণাধিকা সীতাকেও বনে বিসর্জ্জন দিতে হইবে!

এই ভাবে কিছুদিন গত হইলে সকলেই অবগত হইলেন যে, সীতাদেবা প্রজাবতী হইয়াছেন। পৌর এবং জানপদগণ এ সংবাদে মহা-আনন্দিত হইলেন। রামচন্দ্র সম্বরেই পুক্রমুখ নিরীক্ষণ করিয়া জন্ম সার্থক করুন, সকলেই ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা করিতে লাগিলেন; পুরবাসিনীগণ সর্ববদা সীতাদেবীর চিত্তবিনোদনের জন্ম চেফা করিতে লাগিলেন। সীতা এখন অতুল আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাঁহার যখন যাহা বাসনা হইড, তাহাই তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইত। রামচন্দ্র রাজকার্য্য হইতে অবসর পাইলেই সাতার মন্দিরে সমাগত হইতেন এবং সর্ববপ্রয়ন্ত্রে দোহদলক্ষণাক্রাস্তা। সীতার মনোরঞ্জনের চেফা করিতেন।

একদিন কথোপকথনচ্ছলে রামচন্দ্র সীতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার এখন কি ইচ্ছা হয় আমাকে বলিতে পার ?" সীতাদেবা বলিলেন "প্রভু, আমার এক এক সময়ে ইচ্ছা হয় যে, মুনি-ঋষিগণের আশ্রামে গমন করিয়া বনের শোভা দর্শন করি এবং ঋষিপত্নীগণের সহিত কথোপকথন করিয়া আনন্দলাভ করি।' রামচন্দ্র সীতাদেবীর এই কথা শ্রবণ করিয়া সহাস্থ-বদনে বলিলেন "ইহা ত আর কঠিন কথা নহে। তোমার এ বাসনা আমি অপূর্ণ রাখিব না। আমি অছাই ব্যবস্থা করিতেছি। আগামী কল্য তুমি তমসাতীরে বাল্মীকি মুনির তপোবন দর্শনে গমন করিও। রাজকার্য্যের অনুরোধে হয় ত আমি তোমার সঙ্গী নাও হইতে পারি; প্রাণাধিক লক্ষ্মণ তোমাকে সঙ্গে লইয়া বনপর্য্যটন করিয়া আসিবেন।" রামের কথা প্রবণ করিয়া সীতাদেবী বড়ই আনন্দিতা হইলেন এবং ঋষিপত্মীগণের উপঢৌকনাদি যোগ্য দ্রব্যসস্তারের আয়োজন করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র কার্য্যাস্তরে গমন করিলেন।

রামচন্দ্র রাজ্যশাসন সম্বন্ধে প্রজাগণের অভিপ্রায় জানিবার জন্ম গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারা মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া প্রজাগণের মনের ভাব ও অভাব অভিযোগ রামচন্দ্রের গোচর করিত। পূর্বেবাক্ত দিনে সীতার মন্দির হইতে বাহির হইয়াই রামচন্দ্র শুনিলেন যে, তুর্ম্মুখ নামক গুপ্তচর তাঁহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছে। রামচন্দ্র প্রতিহারীকে বলিলেন, "সত্বর চুর্ম্মুখকে আমার সমীপে লইয়া আইস।" দুর্ম্মুখ আজ্ঞাপ্রাপ্তিমাত্র রামচন্দ্রের সম্মুখে আগমন করিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিল। রামচক্র তাহাকে বলিলেন "তুর্মাুখ, আজ কি সংবাদ আনয়ন করিয়াছ ?" তুর্ব্যুখ কৃতাঞ্চলিপুটে বলিল "রাজন্, দেশের সকলেই এক-বাক্যে বলে যে, তাহারা রামরাজ্যে পরম স্থুখে বাস করিতেছে।" রামচক্র বলিলেন, "ফুর্ন্মুখ, তুমি প্রতিদিন ঐ একই কথা বলিয়া থাক। প্রশংসাবাক্য শ্রবণের জন্য আমি তোমাকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করি নাই। বদি কেহ আমার কোন দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকে, ভবে ভাছাই বল, আমি ভাহার প্রতীকারে তৎপর হই।" রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া তুর্মা থের মুখ শুক্ষ হইয়া গেল। সে ভাবিতে লাগিল, কি তুর্দ্দিব, মহারাজ আজ এমন কথা জিজ্ঞাসা করিলেন কেন ? সে তখন অতি কফে মনোভাব গোপন করিয়া বলিল, "মহারা<del>জ</del>, কেহ ত আপনার কোন দোষ কীর্ত্তন করে না।" তুমু্খ যে ভাবে এই কথা বলিল, তাহাতে রামের অস্তঃকরণে বিষম সন্দেহের সঞ্চার হইল ; তিনি বুঝিতে পারিলেন, চুম্মুখ কোন কথা গোপন করিতেছে। তখন তিনি বলিলেন. "দুম্মুখ, তোমার ভাব দেখিয়া বোধ হইতেছে, তুমি কোন কথা গোপন করিতেছ। তোমার কোন ভয় নাই। তুমি সত্য কথা বল। তোমার বাক্য ভাষণ মর্ম্মভেদা হইলেও আমি তোমার উপর বিরক্ত বা অসম্ভুষ্ট হইব না। বরঞ্চ তুমি যদি সত্য গোপন কর, তাহা হইলেই আমি বিরক্ত ও অসন্ত্রফ হইব।" ছুমুখে দেখিল, কথা গোপন রাখিবার চেফা রুথা হইয়াছে; ভাহার মুখের ভাব দর্শনেই রামচক্র সে কথা বুঝিতে পারিয়াছেন। তখন সে কাতরবচনে বলিল, "মহারাজ, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, কি ভীষণ কার্য্যভারই আমি গ্রহণ করিয়াছি। এই মুহুর্তে যদি আমার জীবনাস্ত হইত, তাহা হইলে এই অপ্রীতিকর কথা মহারাজের গোচর করিবার দায় হইতে আমি অব্যাহতি লাভ করিতাম।" ছুমু খের এই কথা শুনিয়া রামচক্র বড়ই উদ্বিগ্ন হইলেন; তিনি বলিলেন, "তুন্মুখ, তুমি আর বিলম্ব করিও না। এখনই তোমার বক্তব্য শেষ করিয়া আমার ঔৎস্থক্য দূর কর্।"

ফুম্মুখ তখন বলিল, "মহারাজ, পুনরায় বলিতেছি, আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। মহারাজ, সকলেই একবাক্যে আপনার স্থশাসনের প্রশংসা করিয়া থাকে। কিন্তু কেহ কেহ রাজমহিষীর কথা উল্লেখ করিয়া নানা কথা বলিয়া থাকে। তাহারা বলে যে. 'রাজার মনে কোন বিকার নাই। রাজার মহিষী এতদিন রাবণগুহে একাকিনী বাস করিলেন, আর মহারাজ তাহাতে কোন প্রকার সংশয় না ভাবিয়া তাঁহাকে প্রহণ করিলেন। অভঃপর যদি প্রজাদিগের গৃহে এই প্রকার অবস্থা ঘটে, ভাহা হইলে অপরাধিনী নারীদিগের শাসন করা অসম্ভব হইবে। তাহারা রাজমণি বার কথা উল্লেখ করিয়া স্বপক্ষ সমর্থন করিবে।' তাহারা আরও বলে যে, 'আমরা আর কি করিব: রাজা ধর্মাধর্মের কর্তা; তিনি যাহা করিবেন— আমরা আশ্রিত প্রজা—আমরাও তাহাই করিব: তিনি যে ব্যবস্থা প্রচলন করিবেন, আমাদিগকে তদমুসারেই চলিতে হইবে।' মহারাজ আমি যাহা প্রবণ করিয়াছিলাম, নিবেদন করিলাম। আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না। ভগবন্! এতদিনে আমার তুমুখি নাম যথার্থ হইল!" এই বলিয়া দুম্মুখ ক্রন্দন করিতে করিতে সে স্থান ত্যাগ করিল।

দুন্মুখ নিজ্রান্ত হইলে রামচন্দ্র আর আত্ম-সংবরণ করিতে পারিলেন না; তাঁহার শোকাবেগ উথলিয়া উঠিল; নয়ন-জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তাঁহার হৃদয়ে তথন যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা অসম্ভব। রামচন্দ্র কিয়ৎক্ষণ মৃতবৎ থাকিয়া নিজে নিজেই বলিতে লাগিলেন, "আর চিন্তা করিয়া লাভ কি ? প্রকাপালন

ও প্রজারঞ্জনের ভার যখন গ্রহণ করিয়াছি, তখন ত আরু স্বকীয় স্থুখ তুঃখের চিন্তা করিবার অবকাশ নাই। আমার হাদয়ে বিষম শেলাঘাত হইলেও আমাকে কর্ত্তব্য পালন করিতেই হইবে। কিন্তু হায়, চিরঞ্জীবন দুঃখ ভোগ করিবার জন্মই কি আমি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম! আর সেই অভাগী জনকনন্দিনী! তাহার কথা মনে হইলে যে আমার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। ভগবান্ কি তাহার অদুষ্টে স্বখভোগ লেখেন নাই ? রাবণগৃহে এতকাল অসহনীয় কফ ভোগ করিয়া সে মনে করিয়াছিল বুঝি বা ভাহার ছঃথের দিন কাটিয়া গিয়াছে; জীবনের অবশিষ্ট কাল সে মনের স্থাখ ষ্মতিবাহিত করিবে। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে যে এই ঘোর ছুৰ্দ্দশা লিখিত আছে, তাহা ত সে একদিনও ভাবে নাই। এখন ত উপায়ান্তর নাই। সীতাকে চিরজীবনের মত পরি-ত্যাগ করিতেই হইবে। কিন্তু আমার বড়ই চুঃখ হইতেছে যে, তাহাকে পতিপ্রাণা জানিয়াও আমাকে এই কার্য্য করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া রামচন্দ্র অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুত্বকে সেন্থানে আনিবার জন্ম প্রতিহারীকে আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহারা আদেশ প্রবণমাত্র সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, রামচন্দ্র করতলে কপোল বিশ্বস্ত করিয়া রোদন করিতেছেন; শ্রাতৃগণের দিকে একবারও ফিরিয়া চাহিলেন না। রামের এই ভাব দর্শন করিয়া আতৃত্তায়ের মনে বিষম ভয়ের সঞ্চার ছইল। তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন, সামান্ত কারণে এই গভীর জলধি চঞ্চল হয় নাই; না জানি কি গুরুতর বিপদই উপস্থিত হইয়াছে; কিন্তু কেহই সাহস করিয়া একটি কথাও জিজ্ঞাসা করিতে পারিলেন না। তাঁহারা মলিন-বদনে ব্যাকুল-হুদয়ে রামচন্দ্রের সম্মুখে দগুরমান রহিলেন। রামচন্দ্র কিছুই বলিতেছেন না দেখিয়া তাঁহাদের উৎকণ্ঠা ক্রেমেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া লক্ষ্মণ কুতাঞ্জলিপুটে, বিনীত-বচনে বলিলেন, "দাদা, আজ আপনার এ কি ভাব দেখিতেছি? সামান্ত কারণে আপনাকে এতদুর চঞ্চল করিতে পারে না। কি বিষম অনর্থপাত হইয়াছে, ভাহা আমাদিগকে বলিয়া আমাদিগের ভয় ও উৎকণ্ঠা দূর করুন। আপনার এই অবস্থা দর্শন করিয়া আমরা মরণাধিক যন্ত্রণা ভোগ করিতেছি।"

লক্ষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অঞ্চপূর্ণনয়নে তাঁহার দিকে চাহিলেন; তৎপরে অনেক কফে
শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "ভ্রাতৃগণ, আমি বিষম
বিপদে পতিত হইয়াছি। আমাদের অরণ্যবাসকালে তুর্ববৃত্ত
দশানন পঞ্চবটী বন হইতে সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া যায়।
তাহার পর আমরা রাবণকে যুদ্ধে নিহত করিয়া সীতার উদ্ধার
করি। এক্ষণে আমার প্রক্রাবর্গ বলিতেছে যে, সীতাকে
গ্রহণ করা আমার পক্ষে কর্ত্তব্য হয় নাই। যে রমণী পরগৃতে



রবিণ কভুক দাঁতা হরণ।—৫০ পুটা

বাস করিয়াছেন, যে রমণী পরপুরুষ কর্তৃক অপস্থতা হইয়াছেন, তাঁহাকে এমন ভাবে গৃহে স্থান প্রদান করিয়া আমি নিজলঙ্ক রঘুকুলের সম্মান ও খ্যাতি নই্ট করিয়াছি, প্রজাগণ এই কথা বলিয়া থাকে। ভ্রাতৃগণ! প্রজারপ্তনের জন্ম প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াই আমি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছি; যাহাতে প্রজাদিগের মনে কোন প্রকার অসন্তোষের উদয় না হয় সর্বপ্রথত্নে তাহা করাই আমার একমাত্র কর্ত্তব্য। এই কারণে আমি স্থির করিয়াছি যে সীতাকে পরিত্যাগ করিব। বৎস লক্ষ্মণ, আজই সীতা বনভ্রমণের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন, এবং আমিও তাঁহার বাসনাপ্রণে স্বাকৃত হইয়াছি। তুমি আগামী কল্য সীতাকে বনভ্রমণ ব্যপদেশে লইয়া গিয়া কোন তপোবনে পরিত্যাগ করিয়া আসিবে।"

রামচন্দ্রের মুখে যে এমন কথা শ্রাবণ করিবেন তাহা কেহই স্বপ্নেও ভাবেন নাই; স্থতরাং শ্রাভৃত্তয়ের মন্তকে এই সংবাদ বিনামেঘে বজুপাত সদৃশ হইল; তাঁহারা নারবে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অবশেষে লক্ষ্মণ বলিলেন, "দাদা, আপনার আদেশ আমি কোনদিন লঙ্ঘন করি নাই। কিন্তু আজ এ কি আদেশ করিতেছেন? রাবণ একাকিনী পাইয়া সীতাদেবীকে হরণ করিয়াছিল, তাহা জানি। তাহার পর আমরা সেই তুর্বভূত্তের শান্তিবিধান করিয়া সীতাদেবীকে উদ্ধার করি। কিন্তু তাহার পর যে ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা আপনি ভুলিয়া বাইতেছেন কেন? আপনি লক্ষাজ্ঞারের পর সীতাদেবীকে গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তিনি যে অলৌকিক অগ্নিপরীক্ষার ঘারা জগদ্বাসীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার করিয়াছিলেন, এবং স্বয়ং অগ্নিদেব যে সীতা-দেবীর পবিত্রতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছিলেন, এ কথা কি আপনি ভূলিয়া গেলেন ? তবে আবার এখন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে চান কেন ?"

রামচন্দ্র বলিলেন, "ভাই, সাতা যে নিক্ষলক্ষচরিত্রা, তাহা কি আমি জানি না; সে বিষয়ে কি আমার সন্দেহ আছে ? সীতার অগ্নিপরীক্ষা ত অযোধ্যাবাসীদিগের সমক্ষে হয় নাই; কাজেই তাহারা বিশ্বাস করিবে কেন ? আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া প্রজারপ্তনের ভার গ্রহণ করিয়াছি; প্রজার কল্যাণের জন্ম সমস্ত ত্যাগ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি; এখন কি ভাই আত্মস্থথের জন্ম সেই কর্ত্তব্য হইতে শুষ্ট হইব ? তোমরা কি আমাকে এই পরামর্শ দিতে পার ?"

লক্ষাণ বলিলেন "আর্য্য, আপনাকে পরামর্শ প্রদান করি এমন সাধ্য আমাদের নাই। তবে আমার বক্তব্য এই যে, লঙ্কায় যে অগ্নিপরীক্ষা হইয়াছিল, তাহা ত গোপনে হয় নাই। সেই স্থানে লক্ষ লক্ষ লোক উপস্থিত ছল। তাহাদের সন্মুখে সীতাদেবা যে অলোকিক পরীক্ষা প্রদান করিয়া জগতে সতীমহিমার অদৃউপূর্ব্ব দৃষ্টাস্ত প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহাই কি যথেষ্ট নহে ? তাহার পর আর এক কথা; এই পৃথিবাতে নানা শ্রেণীর লোক বসতি করে; সকলের বিছা, বুদ্ধি, জ্ঞান,

বিবেচনাশক্তি সমান নহে। কভকগুলি লোক আছে, পরনিন্দা, পরকুৎসাই যাহাদের উপন্ধীব্য। তাহারা সত্য-মিথ্যার দিকে দৃষ্টি করে না ; পরের নিন্দা বা কুৎসা প্রচারেই তাহাদের আনন্দ। এই শ্রেণীর লোকের মনোরঞ্জন করা মানুষের কথা দূরে থাকুক, দেবগণেরও অসাধ্য। কোথায় কে কি কথা বলিল, তাহাই শুনিয়া যদি এ প্রকার বিচলিত হইতে হয়, এবং তাহারই জন্ম যদি এমন নিষ্ঠুর আচরণে প্রবৃত্ত হইতে হয়, তাহা হইলে লোকালয়ে বাস করাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। আর্য্য, ক্ষমা করিবেন; মনের আবেগে কয়েকটি কথা বলিলাম। আমি চিরদিনই আপনার দাস: আমাকে যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাহাই পালন করিতে সর্ববদা প্রস্তুত।" লক্ষাণের এই কথা শ্রাবণ করিয়া রামচন্দ্র বলিলেন. "ভাই, তুমি যাহা বলিলে তাহা আমি পূর্বেবই চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি: কিন্তু আমি উপায়ান্তর দেখিতেছি না। রাজার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি প্রতিপালন করিব; সূর্য্যবংশকে কলঙ্কপঙ্কে লিপ্ত করিতে পারিব না। তুমি আর আপন্তি ক্রিও না: কল্য প্রভাতেই আমার আদেশ মত কার্য্য করিবে। আর একটা কথা; আমি যে জানকীকে পরিত্যাগ করিলাম, গঙ্গাপার হইবার পূর্বেব একথা তাঁহাকে বলিও না।" এই বলিয়া রামচন্দ্র অবনতবদনে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুত্ব রামের চরণ-বন্দনা করিয়া শোকভারাবনত-হাদয়ে প্রস্থান করিলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে পূর্ব্ব নিদেশ অনুসারে স্থমন্ত রথ প্রস্তুত করিয়া অন্তঃপুরের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। লক্ষ্মণ এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সীতার নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, তিনি মুনিপত্নাদিগকে দিবার নিমিত্ত বহুমূল্য বস্ত্র ও আভরণ আদি সজ্জিত করিয়া বসিয়া আছেন। লক্ষ্মণকে দেখিয়াই তিনি বলিলেন, "বৎস, তপোবন-ভ্রমণের আনক্ষে আমার গত রাত্রিতে নিদ্রা হয় নাই; প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই সমস্ত আয়োজন করিয়া তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি। এত প্রত্যুবে আর্য্যপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হইবে না মনে করিয়া আমি তাঁহার নিকট হইতে গত কল্যই বিদায় গ্রহণ করিয়া-ছিলাম। আর বিলম্বে প্রয়োজন নাই।"

তখন সমুদায় দ্রব্য লইয়া সীতাদেবী লক্ষ্মণ-সমন্তি-ব্যাহারে রথে আরোহণ করিলেন। তাহার পর যখন রথ অযোধ্যা-নগরী পরিত্যাগ করিয়া বন্তৃমিতে প্রবেশ করিল, তখন সীতার আর আনন্দের সীমা রহিল না; তিনি কত সামাশ্য দ্রব্যের প্রতিপ্ত লক্ষ্মণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। লক্ষ্মণ অতি কফ্টে হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া সীতার ন্যায় আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সেই দিন অপরাহ্ন কালে তাঁহারা গোমতী-তীরে উপস্থিত হইলেন, এবং সে রাত্রি সেইখানেই অতিবাহিত করিলেন। পরদিন প্রভাতকালে তাঁহারা সে স্থান হইতে যাত্রা করিয়া ভাগীরথা-তীরে উপনীত হইলেন। ভাগীরথী পার হইয়াই সীতাকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, এই কথা চিন্তা করিয়া লক্ষ্মণের হুদয়ের বিদীর্ণ হইতে লাগিল। তিনি আজ তুই দিন বছ কফে হুদয়ের ভাব গোপন করিয়াছিলেন, কিন্তু ভাগীরথী দর্শন করিয়া তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না; ভাঁহার শোকসাগর উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; অশ্রুজলে ভাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। লক্ষ্মণের এই ভাব দর্শন করিয়া সীতাদেবা বলিলেন, "বৎস, সহসা তোমার ভাবান্তর হইল কেন ? তুমি এত কাতর হইতেছ কেন ?"

লক্ষণ শোকাবেগ সংবরণ করিয়া বলিলেন, "ভাগীরখী দর্শন করিয়াই আমার এইরূপ ভাব হইয়াছে। আপনি ব্যস্ত হইবেন না। আমি সম্বরই গঙ্গা পারের ব্যবস্থা করিতেছি।" সম্বরই নৌকার ব্যবস্থা হইল। তথন লক্ষ্মণ স্থুমন্ত্রকে রুধ লইয়া ঐ স্থানে অপেক্ষা করিবার আদেশ প্রদান পূর্বক দীতার সহিত নৌকায় আরোহণ করিলেন।

নৌকা অপরতীরে সংলগ্ন হইবামাত্রই সীতা অত্যন্ত ব্যগ্রতাসহকারে তীরে অবতীর্ণ ইইলেন, এবং সম্বর বনের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্ম ঔৎস্কৃক্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তথন লক্ষ্মণ বাষ্পাকুললোচনে কাতরবচনে বলিলেন, "দেবী, এই স্থানে একটু অপেক্ষা করুন, আমার কিছু বক্তব্য আছে।" এই কথা বলিয়াই লক্ষ্মণ বালকের স্থায় রোদন করিয়া উঠিলেন; তিনি আর দণ্ডায়মান থাকিতে গারিলেন না, ভূমিতলে বসিয়া পড়িলেন। লক্ষণের এই ভাব দর্শন করিরা সীতাদেবী বিশেষ ভীতা ইইলেন। না জানি কি অনর্থপাত ইইয়াছে, এই ভাবিয়া তাঁহার বদন মলিন ইইয়া গেল; তিনি যে কি বলিবেন, কি করিবেন, তাহা ভাবিয়া পাইলেন না। অবশেষে অতি কফে আত্মসংবরণ করিয়া তিনি বসনাঞ্চলে লক্ষ্মণের অশ্রুমার্জ্জনা করিয়া দিলেন। পরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, কি ইইয়াছে, আমায় বল। তোমার এই ভাব দেখিয়া আমার মনে যে কত ভয়ের সঞ্চার ইইয়াছে, তাহা আর বলিয়া উঠিতে পারি না। লক্ষ্মণ, আর বিলম্ব করিও না; কেন তোমার এত ভাবান্তর ইইল, আমাকে খুলিয়া বল; আমি আর এমন সংশ্যিত অবস্থায় থাকিতে পারিতেছি না।"

লক্ষমণ তখন অতি কফে চিত্তের স্থৈয়্য সম্পাদন করিয়া বলিলেন, "দেবি, বলিব কি, বলিতে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। আপনি একাকিনী রাবণগৃহে ছিলেন, সেই কারণে পৌরগণ ও জানপদবর্গ আপনার চরিত্রবিষয়ে সন্দিহান হইয়া অপবাদ ঘোষণা করিয়া থাকে। আর্য্য তাহা শুনিয়া একেবারে স্নেহ, দয়া ও মমতায় বিসর্জ্জন দিয়া, অপবাদমোচনার্থ আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার আদেশ এই যে, আপনাকে বাল্মীকির আশ্রমে পরিত্যাগ করিছেত হইবে। দেবি, আমরা সেই বাল্মীকির আশ্রমে উপস্থিত হইয়াছি।"

লক্ষাণের মুখে এই নিদারুণ বার্তা শ্রবণ করিয়া

শীতাদেবী বজ্রাহতপ্রায় হইলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল, যেন তিনি বাস্তব জগৎ হইতে বহু দূরে বিক্ষিপ্তা হইয়া পড়িয়াছেন; ভাবিতে লাগিলেন, "এ কি স্বপ্ন!" পরক্ষণেই অতি কটে মনোভাব সংযত করিয়া করুণ কঠে लक्ष्मगरक कहिरलन, "वर्ष, काहात्र एताय नाहे। अनुग्रेलिशि অখণ্ডনীয়। চিরজীবন দ্রঃখভোগ করিবার জন্মই সীতার জন্ম। নিয়তির সে নির্মাম বিধান কে খণ্ডন করিবে ? রাজার কন্তা, রাজকুলবধূ হইয়া আমার মত কন্ট এ পৃথিবীতে আর কে পাইয়াছে ? পূৰ্ববঙ্গন্মে হয় ত আমি কোন পতিপ্ৰাণা পত্নীর স্বামিবিচেছদ ঘটাইয়াছিলাম, এ জম্মে তাহার ফল-ভোগ করিতেছি। ছিঃ, লক্ষ্মণ! তুমি কাঁদিও না; হুঃখিনা সীতার ভাগ্যে যাহা আছে, তাহা হউক। আর বিলম্ব করিও না. শীঘ্র আর্যাপুত্রের নিকট ফিরিয়া যাও। আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তিনি কাতর ও অধার হইয়াছেন সন্দেহ নাই; যাহাতে তাঁহার চিত্ত স্থির হয়, বিষণ্গতা অপস্তত হয়, তদ্বিষয়ে তুমি যত্নবান্ হইও ৷ তাঁহাকে কহিও, আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া আমি তাঁহার প্রতি অপ্রসন্ম বা অসম্ভটা নহি। প্রজারপ্তনই রাজধর্ম, তিনি রাজধর্ম পালন করিয়াছেন। প্রকৃতিপুঞ্জের পরিতৃষ্টির জন্ম, তিনি আমাকে সম্পূর্ণ নিরপরাধিনী জানিয়াও ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। তিনি আমাকে অবিশাসিনী স্থির করিয়াছেন, এ কথা আমি স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারিব না। তাঁহার ছাদয় তেমন সঙ্কীৰ্ণ হইতে পারে না। এ বিশ্বাস যে দিন হারাইব, সে দিন আমার সমস্ত নারীধর্ম নরকের অতল জলে নিক্ষিপ্ত হইবে। বৎস লক্ষ্মণ! আর্য্যপুত্রের চরণে আমার একটা কাতর নিবেদন আছে। তুমি তাঁহাকে বলিও, যদিও তিনি লোকাপবাদভয়ে আমাকে রাজ্ঞা হইতে নির্ববাসিত করিলেন, কিন্তু তাই বলিয়া অভাগী যেন তাঁহার হাদয় হইতে নির্ববাসিত না হয়। তাঁহাকে বলিও স্থানের দূরত্ব, দূরত্ব নহে। ছিঃ, লক্ষ্মণ! অঞ্চ সংবরণ কর। আমি শয়নে, স্বপ্নে জাগরণে, নিজায় তাঁহারই ধ্যানে নিমগ্না থাকিব। তিনি আমার হৃদয়ের অধীশ্বর, আমি সমস্ত হৃদয় জুড়িয়া ভাঁহার জন্ম যে স্বর্ণ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছি. সেই আসনেই আমি তাঁহাকে অমুক্ষণ অধিষ্ঠিত দেখিব। আমি যেখানেই থাকি না কেন. তিনি প্রভু. আমি দাসী:--তিনি রাজা. আমি রাণী ;—তিনি গুরু, আমি শিষ্যা ;—তিনি দেবতা, আমি সাধিকা:--তিনি অযোধ্যাপতি মহারাজ রামচন্দ্র, আমি বনবাসিনী রামপ্রিয়া। এ অধিকার হইতে কে আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে ? গর্বের এ উন্নত শিখর হইতে কে আমাকে বিচ্যুত করিতে পারে ? প্রেমের এ স্বৰ্গ হইতে কে আমাকে নিৰ্ব্বাসিত করিতে পারে ? বৎস. মনে পড়ে লক্ষার সেই অগ্নি-পরীক্ষার কথা—তথন আমি সতীম্বের গর্বব করিয়াছিলাম,—তখন আমি পত্নীম্বের গর্বব করিয়াছিলাম,—তখন আমার সতী-মহিমা আহত হইয়াছিল:

কিন্তু আজ আমার সে দিন নাই—আজ আমি সে সীতা নহি। তথন আমি ছিলাম রামনী—আৰু,—আৰু আমি জ্বননী। আজ আমি মাতৃত্বের মহোচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা---আজ আমার গর্ভে মহারাজ রামচন্দ্রের সম্ভান অবস্থান করিতেছেন। আজ আর আমার পরীক্ষা প্রদানের প্রয়োজন নাই, আজ আর আমার অধিকার-স্থাপনের আবশ্যকতা নাই। স্বয়ং ভগবান আমার অধিকার স্থাপিত করিয়াছেন। বলিও বৎস, আমার নাম করিয়া প্রভুকে বলিও, সসাগরা ধরার অধীবরের রাজ্য ত্যাগ করিয়া আমি কোথায় যাইব ? যাও বৎস! সম্বর যাও। না জানি আর্য্যপুত্র কতই অধীর হইয়াছেন। লক্ষণ, তোমার নিকট আমার একটা প্রার্থনা আছে। আমার 🕶 ভূমি অনেক কফ সহ্য করিয়াছ—ঐ কোমল হৃদয়ে শক্তিশেল পর্যান্ত ধারণ করিয়াছিলে। বৎস, তুমি আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, তুমি আর্য্যপুত্রকে কখন একাকী থাকিতে দিবে না, সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবে: যাহাতে তিনি স্থাংখ থাকেন, সে বিষয়ে কায়মনোবাক্যে চেফী করিবে। তিনি স্বস্থ আছেন, তিনি কুশলে আছেন, এই সংবাদ লোকমুখে শুনিডে পাইলেই আমি শান্ত থাকিব, আমি বনবাসের সকল কষ্ট সকল তুঃখ অনায়াসে সহু করিতে পারিব। যাও, বৎস, আর বিলম্ব করিও না। লক্ষাণ! আর একটা কথা-মাতা কেকয়ী, মাতা স্থমিত্রা, মাতা কৌসল্যাকে তাঁহাদের ছঃখিনী পুত্রবধুর ভক্তিপূর্ণ প্রণাম কানাইও। তাঁহাদের বলিও, তাঁহাদের আশীর্বাদে পভিচরণাশ্রয়বঞ্চিতা, পতিবিরহব্যথিতা, অভাগী সীতা পতিধ্যানে নিম্মা থাকিয়া এই শ্বাপদসকুল জনহীন অরণ্যানীকেও স্থাশ্রয় বলিয়া মনে করিতে পারিবে। আর কি বলিব লক্ষ্মণ! আমার প্রিয় ভগিনা উর্ণ্মিলাকে আমার স্বেহাশীর্বাদ এবং অপরাপর শুদ্ধান্তবাসিনীগণকে আমার প্রিয় সম্ভাষণ জানাইও, এবং তুমিও আমার সর্বান্তঃকরণের আশীর্বাদ লইয়া অগ্রজের চিত্তবিনোদনে অনুক্ষণ নিবিষ্ট থাকিও। দেখিও লক্ষ্মণ, আমার এই শেষ অনুরোধ বিশ্বৃত হইও না।"

লক্ষ্মণ তথন সীতাদেবার চরণে প্রণাম করিয়া ধারে ধারে নৌকায় আরোহণ করিলেন; অল্লক্ষণ পরেই নৌকা ভাগীরথীর অপর পারে সংলগ্ন হইল। লক্ষ্মণ তীরে উত্তার্প হইয়া রথে আরোহণ করিলেন। রথ চলিতে আরম্ভ করিল। যতক্ষণ দেখা যায়, লক্ষ্মণ সীতাকে দেখিতে লাগিলেন; সীতাও রথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। রথ দৃষ্টিপথ অতিক্রেম করিয়া গেলে, সীতা চারিদিকে অক্ষ্কার দেখিতে লাগিলেন; এতক্ষণ পরে নয়নজলে তাঁহার বসন ভিজিয়া গেল। তিনি সেই পবিত্রসলিলা ভাগীরথী-তারে বসিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন

এদিকে ঋষিকুমারগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ভাগীরথা-তীরে উপস্থিত হইয়া সীতাকে এই অবস্থায় দর্শন করিলেন। দেবীসদৃশা মহিলাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী না দিলেন। আমি কুশলবকে সঙ্গে লইয়া এই অখমেধ যজ্ঞে গমন করিব; তাহারা ঋষিকুমার পরিচয়ে যজ্ঞস্থলে এবং অযোধ্যানগরীর নানা স্থানে রামায়ণ গান করিবে। ভাহারা যে প্রকার শিক্ষা লাভ করিয়াছে, এবং তাহাদিগের অবয়বের সহিত মহারাজ রামচন্দ্রের অবয়বের যে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান, তাহাতে এই বালকদ্বয়ের প্রতি মহারাজের মনোযোগ আকৃষ্ট হইবেই তাহাতে সন্দেহমাত্রও নাই; তাহা হইলেই আমার অভাষ্ট সিদ্ধ হইবে। কিন্তু মা জানকার বিনা অনুমতিতে তাঁহার কুমার্বয়কে অযোধ্যার রাজ্যভায় লইয়া যাওয়া আমারও পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। মনে মনে এই চিন্তা করিয়া মহর্ষি বাল্মীকি সীতার কুটীরে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, "বংসে, মহারাজ রামচক্র অখ্যেধ যজ্ঞের অসুষ্ঠান করিয়াছেন। আমি সেই যজ্ঞের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইয়াছি। তোমার পু**ভ্রন্থয়কে** আমি শিষ্যভাবে সঙ্গে লইতে চাই। তোমার কি ইহাতে কোনও আপত্তি আছে ?" সীতাদেবী ধীর ও নম্র স্বরে বলিলেন, "ভগবন্, বালকদ্বয় যদিও আমার গর্ভজাত, যদিও মহারাজ রামচন্দ্রের ঔরসে তাহাদের জন্ম, তবুও আমরা উহাদের কেহই নহি: আপনিই উহাদের যথাসর্বস্থ। বালকদ্বয়ের মঙ্গলের জন্ম এক্ষণে আপনি যাহা কহিবেন, তাহার উপর কথা বলিবার লোক জাবিত থাকা সম্বেও, বালকদ্বয় সে অনুগ্রহে চুর্ভাগ্যক্রমে বঞ্চিত। অযোধ্যায় গমনপূর্ববক কি প্রকার ব্যবহার করিতে হইবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট উপদেশ প্রদানপূর্বক বালক্ষয়কে সঙ্গে লইয়া 
যাইবেন। ভগবন্, উহারা কুটীরবাসিনী চু:খিনী সীতার
সস্তান, আপনার স্নেহামুগ্রহে উহারা প্রতিপালিত;
মহানগরীর কোন বিষয়ই উহারা অবগত নহে; উহারা যে
রাজপুত্র, তাহাও জানে না। এ অবস্থায় যাহাতে উহারা
আপনার শিষ্যত্বের অমর্য্যাদা না করে, সেই সম্বন্ধে দৃষ্টি
রাখিবেন।"

মহর্ষি তখন কুশলবকে নিকটে আহ্বানপূর্বক অযোধ্যা-গমন-বার্ত্তা তাহাদিগকে বলিলেন। তাহারা রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে পারিবে এই আনন্দে অধীর হইল। এ দিকে যে লোক নিমন্ত্রণ-পত্র লইয়া আসিয়াছিল, ঋষিকুমারীগণ ভাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "যজ্ঞামুষ্ঠানে সন্ত্রাক না হইলে কার্য্যে অধিকার জন্মে না; রামচন্দ্র কি দিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছেন ?" সে লোকটা বলিল, "না, তিনি দারপরিগ্রহ করেন নাই। হিরণায়ী সাতা-প্রতিক্বতি নির্মাণ করিয়া শান্তামুদারে কার্য্যে ত্রতী হইয়াছেন।" ঋষিকুমারী-দিগের মুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া সীতাদেবীর হৃদয়ে অভূত-পূর্ব্ব সৌভাগ্যগর্ব্ব আবিভূতি হইল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "ধন্য মহারাজ রামচন্দ্র, আর ধন্য আমি সেই রামচন্দ্রের চিরত্ব:খিনী সহধর্মিণী সীতা! আমি জীবনের অবশিষ্ট কাল এই সংবাদের স্মৃতি হৃদয়মধ্যে জাগরিত রাখিয়া পরমানন্দে অভিবাহিত করিতে পারিব।"

अमिरक वालकषशरक माम लहेशा महर्षि वालाकि ! था-সময়ে রামচন্দ্রের যজ্জন্মলে উপস্থিত হইলেন। ঋষিকুমার-বেশী বালকত্বয় যজ্জস্থলে ও অধোধ্যার নানাস্থানে রামচরিত কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বালকদ্বয়ের মুখে যে এই স্থমধুর সঙ্গীত শুনিতে লাগিল সেই-ই মোহিত হইল। ক্রমে ক্রমে এই কথা রামচন্দ্রের কর্ণগোচর হইল। তিনি পরম সমাদরে বালকদয়কে রাজসভায় আহ্বান করিলেন। তাহারা রাজসভায় প্রবিষ্ট হইলে তাহাদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি বিশ্মিত হইলেন। তাঁহার হৃদয়মধ্যে এক অভূতপূর্বব ভাবের সঞ্চার হইল। তাঁহার বোধ হইল, ভাঁহারই বালককালের মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়া এই তুই বালক ঋষিকুমার বেশে তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান। তিনি বাল**ক**-দিগের দিকে যতই দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার দৃঢ়বিশাস জন্মিতে লাগিল, ইহারা জানকী-নন্দন না হইয়াই যায় না। তাহার পর বালকদম যখন স্থমধুর কণ্ঠে তাঁহারই গুণকীর্ত্তন করিতে লাগিল, তখন তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ∙তাঁহার নয়নদম জলভারাক্রাস্ত হইল, তিনি নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। অভি কষ্টে হুদয়ের বেগ সংবরণ করিয়া তিনি বালকদ্বয়কে পুরস্কার প্রদান করিবার জন্ম কর্ম্মচারিদিগের প্রতি আদেশ প্রদান করিলেন। তখন কুশ ও লব কৃতাঞ্চলিপুটে বিনয়ন্ত্রবচনে কহিল "মহারাজ! আমরা কুটীরবাসী ফলমূলানী;

আম দিগের ধনরত্বে কোনও প্রয়োজন নাই। আমরা যে মহারাজের সম্মুখে তাঁহারই গুণকীর্ত্তন করিবার স্থযোগ পাইলাম, ইহাতেই আমরা কুতার্থ, ইহাই আমাদের যথেষ্ট পুরস্কার, ইহার অধিক পুরস্কার আমরা প্রার্থনা করি না।" রামচন্দ্র বালকম্বয়ের স্থমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া আরও মোহিত হইলেন। তিনি জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিলেন, বালকদ্বয় মহর্ষি বাল্মীকির শিষ্য। তখন আর অণুমাত্র বিলম্ব না করিয়া মহর্ষিকে সভাস্থলে আনিবার জন্য একজন অমাত্যকে প্রেরণ করিলেন। মহর্ষি উপস্থিত হইলে, রামচন্দ্র তাঁহার চরণ-বন্দনাপূর্ববক যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট করাইয়া বিনীতভাবে বালকদ্বয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মহর্ষি তখন দীতার বন গমনকাল হইতে এ পর্য্যস্ত যাহা কিছু ঘটিয়াছে সমস্ত বর্ণনা করিয়া কহিলেন, "মহারাজ, এই তুই শিশুই আপনার পুত্র, আমি এতকাল যথাসাধ্য তাহাদের শিক্ষাবিধান করিয়াছি, তাহাদের প্রতিপালন করিয়াছি, তাহাদিগকে মহারাজের উপযুক্ত সম্ভানভাবে বর্দ্ধিত করিবার যথাসাধ্য চেফা করিয়াছি। আমি বলিতেছি, দেবী জানকীর চরিত্রে কখনও অণুমাত্র কলকম্পর্শ করে নাই; তাঁহার স্থায় সতী রমণী পৃথিবীতে তুর্লভ।"

তথন অমাত্যগণের সহিত পরামর্শ করিয়া বাল্মীকির তপোবন হইতে সীতাকে আনিবার জন্ম লোক প্রেরিভ হইল। যথাসময়ে সীতা বাল্মীকির আবাসে উপস্থিত হইলেন। পরদিন রাজসভায় সর্ববসমক্ষে সীতাকে পুনপ্রহিণের ব্যবস্থা হইল। নির্দিষ্ট সময়ে সীতা, কুশ, লব ও
শিষ্যবর্গ সমভিব্যাহারে মহর্ষি বাল্মীকি সভামগুপে উপস্থিত
হইলেন। সকলে যথাযোগ্য আসন গ্রহণ করিলে মহর্ষি
বাল্মীকি দণ্ডায়মান হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "তোমরা
সকলেই অবগত আছ, মহারাজ অমূলক লোকাপবাদ ভয়ে
পতিপ্রাণা সতী-শিরোমণি জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া।
ছিলেন। জানকী সম্পূর্ণ শুদ্ধাচারিণী, তল্বিষয়ে কোন সন্দেহ
নাই। এক্ষণে আমি তোমাদিগকে অমুরোধ করিতেছি,
তোমরা জানকীর পরিগ্রহ-বিষয়ে অমুমোদন প্রদর্শন কর।"

মহর্ষি বাল্মীকির এই কথা শুনিয়া উপস্থিত রাজগণ ও প্রধান প্রধান প্রজাগণ কহিলেন, "আমরা অকপটচিত্তে বলিতেছি, মহারাজ সীতাদেবীকে পুনরায় গ্রহণ করুন।" কিন্তু মহর্ষি চারি দিকে অবলোকন করিয়া বুঝিতে পারিলেন, এই কার্য্যে সকলেরই সহানুভূতি পরিদৃষ্ট হইতেছে না। মহর্ষি তখন সীতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বংসে! তোমার চরিত্রবিষয়ে সন্দেহ প্রজাগণের মন হইতে এখনও অপনীত হয় নাই, অতএব তুমি সর্ব্বসমক্ষে প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শনপূর্বক সকলের অন্তঃকরণ হইতে সংশয়ের অপনয়ন কর।"

বাল্মীকির এই কথা শ্রাবণ করিয়া সীতাদেবী একবার মহারাজ রামচন্দ্রের মুখের দিকে চাহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "পরীক্ষা— আবার পরীক্ষা, এ পরীক্ষার কি আর শেষ নাই ? মা বস্তমতি, আজ তুমি আমার পরীক্ষার ' শেষ কর।"

সীতার বাক্য শেষ হইতে না হইতেই সহসা পৃথিবীবক্ষ বিদীর্ণ হইল; তন্মধ্য হইতে অপূর্ব্ব জ্যোভিঃ বহির্গত হইল; সেই জ্যোভিঃর মধ্যে এক দিব্য সিংহাসন আবিভূতি হইল; সিংহাসনে জ্যোভির্ময়ী দেবী বস্তব্ধরা সমাধিষ্ঠিত। এই জ্যোভির্ময়ী দেবী বাছ প্রসারণ করিয়া সীতাদেবীকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে সিংহাসন, দেবী বস্তব্ধরা ও দেবী সীতা অন্তর্হিত হইল। সভাস্থ সকলে ক্ষণকাল স্তন্থিত হইয়া রহিল। তাহার পর কি জানি কোন্ মোহমদ্রে মৃদ্ধ হইয়া সেই জনসঙ্ব,—রাজা, প্রজা, ধনী, দরিদ্রে, পণ্ডিত, মৃর্থ, উচ্চ, নীচ, সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া বলিল—

> 'জন্ম সীভাদেবীর জন্ম !' সমাপ্ত

